# **ভবল** ডেকার

## অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

জিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ ৯৩, ছারিসন রোড, কলিকাভা ৭

### প্রকাশক : শ্রীক্তিতেজনোথ মূর্থোপাধ্যায়, বি. এ. ৯৩, হ্যারিসন রোড কলিকাতা

ন্তন সংস্বরণ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০

মৃদ্রাকর:
শ্রীত্রিদিবেশ বস্থ, বি. এ.
কে. পি. বস্থ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন
কলিকাতা

### শ্রী প্রবোধকুমার সান্তাল বন্ধুবরে

### মা ফলেষ

#### 6

দ্বেনিস আমি বিয়ে করছি। যাবি তো বর্ষাত্রী ?' প্রতুল ঘরের মধ্যে কুসুমকা ঢুকে পড়লো।

থোলা ক্ষুরে ম্রারি দাড়ি কামাচ্ছিলো। সম্ভন্ত হ'য়ে ফলাটা মডে ধ কতকটা অবাক হ'য়ে সে বললে, 'বলিস কি রে ?'

'হাা, কাঁহাতক আর এথানে-দেখানে ঘুরে বেড়াবো!' প্রত্বল । বির তক্তপোষে ছড়িয়ে বসে' পড়লো। পকেট থেকে সিন্ধের একটা ;রল—দেটাকে অনায়াসে টেব্ল্-ক্লথ ভাবা যেতে পারে — বার করে' ভর ঘাম মুছতে-মুছতে শ্লিগ্ধহাস্তে বললে, 'এবার রাম্বা থেকে ঘরে পবো ভাবছি, দোকান থেকে দেবালয়ে। বিয়ে কর্, তুইও বিয়ে কর্, রি।'

ম্বারি সম্পূর্ণ করে' তাকালো একবার বন্ধুর দিকে। এমানতেই
্ল সব সময়ে বাবৃ, তার ম্থের দাভি কথনো বাসি হয় না, ঘাড়ের
্তোর এ-জন্মে কেউ কখনো আঙুল দিয়ে ধুরতে পারে নি, থে-জামার
ভাজ ভেঙেছে—ছাড়তে গেলেই সটান চলে' গেছে সেটা ধোপাবাড়ি,
টোর ঝুলে রাস্তা সে ঝাঁট দিয়ে চলেছে, কিন্তু পাড়ে যদি লেগেছে
টুকু মাটি, এক গ্যালন হথে এক বিন্দু চোনার অপরাধে সেটা অমনি
ছি কক্ষ্চাত। কিন্তু, তবু, এত সব সত্তেও, আজ যেন তাকে

আরো বেশি প্রথর, আরো বেশি প্রদীপ্ত মনে হচ্ছিলো। মুরা।
টিপ্লনি কেটে বললে, 'আহলাদে একে বারে আট্থান।' দৈখচি যে।'

'এখনো একমাত্র বিয়ের নামেই আমরা রোমাঞ্চিত হ'তে ঝাল্ব যে ডাক্তার, কোথায় কী যাব জানতে বাকি নেই, দেও এই নামেই কবি হ'য়ে ৩৫১। নে, রাথ তোর দাড়ি-কামানো, দিপরের্গ বলে' প্রতুল্ব তার পকেট থেকে মার্কোভিচের টিন বার করে' হু'তিন দিপরেট মুবারির দিকে ছুঁড়ে মারলো।

একটাকে শৃত্য থেকে লুফে নিয়ে টেবল থেকে দেয়াশলাই ফেনা-ম্থে সেটাকে ধরাতে ধরাতে ম্রারি বললে, 'ভীষণ ফুর্তি! বৃষি কিছু মোটা রকম ?'

্ 'এক ফোঁটাও নয়।'

'কিছুই না' মুরারি বিখাস করলো না।

'বিশাস কর্, কিছুই না। পেলে বলতে আমার বাধা কী! চিল্দাম দিয়ে এসেছি, এবারো দেবো। তবে সে-দামে আর এ-দামে ভফাৎ আছে ভাই।' প্রতুল গলায় একটু গান্তীর্য আনলো।

'কোথাকার মেয়ে ?'

े। 'বিক্রমপুর—অমিয়দেরই গ্রামে।'

'দেখেছিস তাকে ?'

'সেই সেবার অমিয় আমাকে তাদের বাড়ী ধ'রে নিয়ে গেলো একদিন সন্ধেবেলা মেয়েটিকে পুক্র-ঘাট থেকে কলসিতে করে' জল যেতে দেপলাম।'

'এ যে উপন্থাস, ফিল্ম্-সট্!' ম্রারি সকৌতৃক কৌতৃহলের বললে, 'দেখতে কেমন ?'

'তা দেখি নি।' প্রতুল উদাসীনের মতো বললে।

এ তার অনেক হেঁয়ালির মধ্যে আরেকটা। ম্রারি ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বললে, 'তবে দেখলি কী ?'

'দেখলাম সে আন্তরি অনেক জন্মের চেনা, তাকে আমার চাই, তাকে না হ'লে আমার চলবে না—দেখলাম সেই একমাত্র সত্যকে।'

'মেয়েটির বাপ কী করে ?'

'তার থোঁজ নিই নি। জিনিসই দামি, দোকানদার নয়।'

ম্রারি খাপ থেকে ফের ক্ষ্র খুললো, গালের উপর দিয়ে তেরছা করে' টানতে-টানতে বললে, 'কার কী সর্বনাশ করছিস কে জানে।'

প্রত্তের বৃকের ভিতরটা আংকে উঠলো কি না কে বলবে! ঈষৎ বেস্করো গলায় সে বললে, 'সর্বনাশ করছি মানে ?'

'বিয়েটা তো আর চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেয়া নয়, দস্তরমতো তাতে দায়িত্ব আছে।'

'একশো বার আছে। তুই কি মনে করিস আমি আমার স্ত্রীকে গাওয়াতে-পরাতে পারবো না ?'

'তা হয়তো পারবি।'

'একটা ভাকে বাড়ি করে' দিতে পারবো না ? একটা মোটর গাড়ি ?'

'হয়তো তা-ও।'

'তবে ?'

'তাকে তুই স্থ**ী** করতে পারবি না।'

'স্থী! স্থী কে সংসারে?' প্রত্ল গলা ছেড়ে অনর্গল হেসে উঠলো। দার্শনিক নির্লিপ্ততায় বললে, 'একনিষ্ঠা বৈদেহীও স্থী ছিলেন না।' বলে' দে জায়গা ছেড়ে মুরারির টেব্লের কাছে উঠে এলো: 'হংধের কথা পরে হবে। তুই এখন আমার সঙ্গে যাজিছস কিনা \_বর্যাতী!'

'তোর সঙ্গে কোথায় না গেছি !' ম্রারে বাঁকা কিটাই করলো।
ুধ্বরটা ইতিমধ্যে মেসের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। যারা
তার চেনা স্বাই প্রতুলকে ছেঁকে ধরলো: 'আমাদেরো নিচ্ছেন সঙ্গে
করে' ?'

ধনিশ্চয়ই। বিয়েটা যখন আর কিছু লুকিয়ে হচ্ছে না, আর ইতর আপনারা যখন শুধু মিটায় পেলেই খুসি। নিশ্চই নিয়ে যাবো। যে যেতে চান।' প্রতুল ঘর থেকে বেরোবার উত্তোগ করলো, যাবার আগে ম্রারিকে বল্লে, 'সব সময়েই রেভি থাকবি, বিয়ের দিন ঠিক হ'লেই এসে খবর দেবো।'

রহস্তে আরত এই প্রতুল। তার সঙ্গে মুরারির প্রথম আলাপ হ' বছর আগে, রেস-কোর্মে। সেদিন তারা হ'জনে একই ডার্ক-হর্সের উপর বাজি ধরেছিলো, যেটা সমস্ত ঘোড়াকে পিছনে কেলে সটান তাদের পকেটে পড়লো ঢুকে। অল্রভেদী আনন্দের মধ্য দিয়ে মুহুর্তে তারা অন্তর্গ্রহ হ'য়ে উঠলো, যে-অন্তর্গ্রহতা অমিতব্যয়িতার প্রান্ত পর্যন্ত পর্যন্ত আবার । ট্যাক্সি ছুটিয়ে তারা চলে' এলো ইম্পিরিয়ালে: যে-পয়সা আকাশ ফুড়ে আসে সে-পয়সা পকেট ফুড়েই বেরিয়ে যাওয়া উচিত—তার আসা ও যাওয়ার মাঝে সমান চমক থাকা দরকার; সেথান থেকে চলে' গেলো তারা ধৃদর উত্তরাঞ্গলে। সেথানে মুরারি দেখলো কী উত্তুল রাজপদে প্রতুলের প্রতিষ্ঠা, আর তার প্রভাব কী অপ্রতিহত! ক্লেভে গেলে সেথানেই সে বিস্তীর্ণ রাজ্যবিস্তার করে' বসেছে। কিন্তু তা-ও বা স্থানিশ্বিত বলা যায় কি করে'! দেখা গেল হঠাৎ সে সমস্ত সংস্রব ছেড়ে নিজেই একটা বাড়ি-ভাড়া করে' বসেছে। কোখাও আর

বেরোয় না, সমস্ত সংসারের পরে উদাসীন, নিজের গত জীবনের উপর অসীম তিক্ত-বিরক্ত। সেথানেও বা তাকে ধরে' রাথবে কে! ক'দিন পরে দেখা গেলে হিপেন্দ্-এর দৌকানের হুট পরে ক্যামাক ষ্ট্রিটে সে এক স্থাইট নিয়ে বদেছে। ⊶এক সপ্তাহ পরে গিয়ে দেখ, তার কলার-পিনটিও দেখানে পড়ে' নেই, চলে' গেছে সুে লাক্ষোয়, সপ্তাহাস্তরে **লা**হোরে, দেখান থেকে বা লাণ্ডিকোটালে। **আ**বার চুপচাপ বদে' **আছো**, দেখবে সে কোলকাতায়, তোমার চোথের স্থম্থে। আজ রয়েছে **এক**টা রঙিন হোটেলে, কাল রয়েছে একটা বিবর্ণ পল্লীতে। তার কোথাও ঠিকানা নেই, দে কেবল শাখাই মেলেছে শিক্ড় গ্লায় নি। \*ভার বাড়ি কোথায় জিগগেদ করে।: আজ বলবে পটিয়া, কাল বলবে নেত্রকোনা, পশুর্ বলবে বাগেরহাট। স্বর্কম প্রাদেশিকতায়ই সে তুপোড়, ধরা দেবে না। যদি জিগগেদ করো: তোর এত পয়সা কিসে, দে আজ বলবে, রেম্বনে তার ব্যবসা আছে চালের, কাল বলবে, আগ্রায় তার চামড়ার, পশু বলবে, নাগপুরে তার তুলোর। যে করে'ই হোক তার পয়দা আছে, আর দে-পয়দা তার বাক্সে নয়, ব্যাঙ্কে নয়, লগ্নিতে নয়, একেবারে তার বুক-পকেটে। একমাত্র জিনিস যা পরকে দিতে আমরা কার্পণ্য করি না তা দেয়াশলাইয়ের কাঠি: তেমনি ওর টাকা; यिन উভিয়ে দিতে চাও, চাইলেই তা পাবে। টাকা আমরা অনেক দেখি, কিন্তু এমন বিবেকহীন নির্দয় অমিতব্যয়িত। কখনো দেখি নি। যেন ঘর থেকে হাওয়া বার করে' দিতে পারলেই আসবে আরো অনেক হাওয়া, দরজা-জানলা এটে আটকে রাথলেই দম বন্ধ হ'য়ে মারা যাবো। তেমনি হাত থেকে টাকাটা বার করে' দিতে পারলেই যেন পকেট আবার ভরেঁ উঠবে। আলাদিনের এ প্রলয়-প্রদীপ জনছে কোথায়! রেসে মাহুষ দিতীয় দিন জেতে না, শেয়ার-মার্কেটে মাত্রষ হুমড়ি থেয়েও পড়ে মাুাঝে-মাঝে,

আর ব্যবসা করতে বদলে কার না একটা অস্তত হিসেবের খাতা থাকে। দেশে জমিদারি আছে বলতে পারো, কিন্তু জমিদারকেও রাজস্ব দিতে হয়, মালি-মোকদমা চালাতে হয়, শ্রিজারকা ক্রতে হয়। কোন জমিদারির এত উঘ্ তি আছে যা মাত্র নর্দমা দিয়ে বেরিয়ে যাবে! শুর্ একটি জিজ্ঞাসাই তার কাছ থেকে সমান উত্তর পেয়েছে: সংসারে তার কেউ নেই, কিছু নেই, না স্বদ্রতম আত্মীয়, না স্বচ্যগ্রতম মেদিনী। বস্থাই তার কুট্ন, বস্থাই তার বাসভূমি। এ হেন প্রত্লকে ধাঁধা বলবে না তো কী! কোথায় সে আছে, কী সে করে, কিসে সে চালায়, আল্ফোপান্ত স্বই একটা ঘন কুয়াসা দিয়ে ঢাকা। ত্ব' বছরেও ম্রারি তাকে ধরতে-ছুঁতে পায় নি।

হয়তো দরকারও ছিলো না, কিন্তু এ-হেন প্রতুল অপূর্ব অক্লেশে বিয়ে করবার জন্তে মেতে উঠলো — এটা যেন কেমন ভাবা যাছে না, কিম্বা ভাবতে ভালো লাগছে না। আর সব রকম সাধুকাজ সে করেছে ভাবা যেতে পারে, এমন কি সম্প্রেসি হওয়া পর্যন্ত, কিন্তু নেহাৎই একটি অপাপবিদ্ধা কুমারীকে সে বিয়ে করছে ভাবতে কেমন মনটা বেঁকে বসে। সেটা ভয়, না য়ণা, না ছঃখ, না এমনিতেই একটা বিয়য় বোঝা দায়। ব্যাপারিটা সত্যি কী জানবার জন্তে ম্রারি একদিন অমিয়র মেসের দিকে পা বাড়ালো।

রাত হয়েছে। টহল দিয়ে ফিরে মেদের একতলায় তক্তপোষের উপরে চিৎ হ'রে শুয়ে লগুনের আলোতে অমিয় একটা সাপ্তাহিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় কাননবালার একটা ছবি দেখছিলো, আলোটা হঠাৎ আড়াল হ'রে থেতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো: 'এ কি, ম্রারিবাব্ যে, কী মনে করে' ?'

ঘরে জার লোক ছিলো না, পার্যস্থায়ী ভদ্রলোকটি ট্যুইশানি করতে

গেছেন, এঞ্চনো ফেরেন নি। মুরারি লোহার একটা বাঁকানো চেয়ারে বদে' পড়ে' অালটপকা জিগগেদ করলে: 'হাা হে, প্রতুল নাকি বিয়ে করছে?'

'হ্যা, আপনি শুল্ডনন কোথেকে ৷'

'আমাকে সেদিন বলছিলো ঘটা করে'। প্রথম পলক-পাতেই নাকি প্রেম, জন্ম-জন্মান্তরের আলাপ।'

'প্রেম না হাতি!' লজ্জিত হাস্তে অমিয় বললে।

'ভবে কী ব্যাপারথানা ?'

'বলতে গেলে বলতে হয়, স্রেফ মহাস্কুতবতা।'

এতটা মুরারি প্রত্যাশা করে নি। শৃশু থেকে বললে, 'তার মানে ?'

'মানে, গরিবের উপর দয়া, আদর্শবাদ, যুবক বাঙলার কাছে জীবন্ত উদাহরণ, যা বলতে চান।'

এ-ও আরেক প্রলাপভাষী। মুরারি অসহিফু হ'য়ে বললে, 'মেয়েটি কে ্চেন ?'

'চিনি না? আমাদেরই গ্রামের মেয়ে, এক ঢিল দূরে ওদের বাসা, রেথাকে আমি চিনি না? ঘটকালি করলে কে জিগগেস করি;

'মেয়েটি দেখতে কেমন ?'

'স্বাস্থ্যবতী ছাড়া আর কিছুই বন্তে পারেন না।'

'থারাপ দেখতে ?'

'প্রতুল-দা বিষে করছেন, এখন আর তাকে ধারাপ বলি কি করে'? নইলে কোনোদিন আমার থিয়েটার-পার্টিতে এসে জয়েন করলে তাকে একটা ঝির পার্টিও দিতে পারতাম কিনা সন্দেহ।'

় 'এত কুৎসিত! মোটে বিয়ে হচ্ছিলো না বুঝি ?' 'আজ এই বিশ বংসর। আপনিই বলুন, কুড়ি বছরে জু মেয়ের বড়ো জোর স্বাস্থ্য থাকতে পারে, কিন্তু রূপ কোথায়? গানই বলুন, য্যাক্টিংই বলুন, আর রূপই বলুন, সব চর্চার জিনিস। চর্চা করেন নি . ক মর্চে ধরতে স্কুক্ত করেছে।

'ধ্ৰথাপড়া শেখে নি ?'

'এই, অষ্ট রম্ভা।' অমিয় কাঁচকলা দেখালো। বললে, 'বলে গ্রামে মেয়েদের একটা মাইনর-ইস্কৃলই নেই। আমার ভয় হয় রেখাকে প্রতুলদার সব সমাধ কাছে-কাছে রাখতে হবে।'

'কেন ধ'

'ঠেন নয়? দ্রে থাকলে প্রতুলদাকে ও চিঠি লিখবে কি করে' ?'

'এত দ্র।' ম্রারি হাসলো। বললে, 'টাকাও তো প্রতুল কিছ্ পাচেছ না।'

'টাকা পাবে না দিল্লির মসনদ পাবে! বিমে করবার আগে প্রত্বদাকে ওদের বাড়ির চাল ছেয়ে দিয়ে আসতে হ'বে, নইলে এই আয়াঢ়ে আর বিয়ে হ'তে পারবে না।'

'বলনুম না জীবে দয়া, শ্রেফ জীবে দয়া। সেবার আমার দেশে গিয়ে প্রত্লদা রেখাকে একদিন দেখলেন রোদে দাঁড়িয়ে চুল শুকোছে। জিগগেস করলেন, 'কে ওই মেয়েটি ?' দিলুম ওর পরিচয়, বললুম ওদের অবস্থার কথা। ওর বাপ কি রকম হত্যে হ'য়ে ওর বিষের জত্যে বৃড়ো থেকে বালকের কাছে গিয়ে হাতজ্যেড় করছেন। একে কালো, ভায় লেখাপড়ার জৌবুদ নেই, নেই সহুরে চূণকাম, ভাই কেউ মৃথ তুলছে না। বৃড়ো ভন্তলা কর কেবল আত্মহত্যা করিতে বাকি। কিন্তু মরলেও বা

শান্তি কই 🎋 স্বর্গেই যান বা নরকেই যান, আজকালকার পল্লীগ্রামের অবস্থার কথা তা থবরের কাগন্ধ থুললেই পড়তে পারবেন!'

'তারপর श्रेनि- র্রারি তাকে ইতো ধরিয়ে দিলো।

'তারপর, নে ক্ষান ত্রথন উঠবেন, প্রতুলদা আমাকে বললেন, রেখাকে তিনি বিয়ে করবেন। কথাটা যেন বাড়ি ফিরেই পাড়ি ওদের কাছে।'

'পাড়লে কথাটা ?'

'বাড়ি ফিরেই। তক্ষ্নিই।'

'ওরা কী বললে ?

'বললে ? শুধু বললে ? চেচিয়ে উঠলো। লাফিয়ে উঠলো 🖍 গান গেয়ে উঠলো।'

মুরারি অল্ল একটু হাসলো। বললে, 'কি-রকম পাত্র সে-সৈহদ্ধে কোন থোঁজ নেয়া দরকার মনে করলো না ?'

'কি রকম পাত্র!' এমন একটা প্রশ্নও হ'তে পারে ভাবতে অমিয়র চকু গোলাকার হ'য়ে উঠলো। অসহিফু হ'য়ে বললে, 'আর, কি-রকম পাত্রী তার থবর রাথেন ?'

'তা তো ঠিকই। তবে কিনা—'

'প্রতুলদাকে যদি অপাত্র বলেন তবে রসগোল্লাকেও অথার্ছ বলতে হয়। ক্রিকেটে যেমন ব্রাডম্যান, বিয়ের বাজারে তেমনি প্রতুলদা। কিসে তিনি ছোট ? চেহারায় কার্তিক না হ'লেও গণেশ নন, আর ময়মনিসং-সর্যেবাড়িতে তাঁর প্রকাণ্ড পাটের ব্যবসা, পয়সায় তিনি গড়াগড়ি ঘাছেন। রাখুন মশাই, অমন কাঁচা পয়সা হাতে এলে এখানে-সেখানে বেরিয়ে যায়ই এক-আধট্ট — সেনি পয়সার অভাব, মায়্রের চরিত্রের দোষ নয়।'

'किन्त अता यिन त्म-कथा त्मात्न ?'

'কারা ?'

'মেয়েপক ?'

'ঢোঁক গিলে হজম করে' ফেলর্বে। ভাববে, শূর্ণীতিটা গরিব লোকের বেলায় যতটা কলম্ব, বড়োলোকের ক্লেণ্ড তিতটা অলম্বার। সেটাকে কেউ পাপ বলবে না, বলবে একটা থেয়াল।'

'তা বলেছ ঠিক। কিন্তু তোমার কি মনে হয়', ম্রারি গন্তীর হ'বার চেষ্টা ক্লুরলো: 'বিয়ে করে' প্রতুল ঘর বাঁধতে পারবে — আজ যে মাইশোর আর কাল যে মুশোরি করছে? বিয়েটা তার পক্ষে একটা বাধা হ'বে না ধ্ব'

'আম্বিক্তা মনে হয় আকাশ থেকে এখন নীড়ে আসবার জন্তেই উনি-ব্যস্ত। আর যাই বলুন, লগাকাণ্ডে দীতা-উদ্ধার পর্যস্তই আমরা আছি, উত্তরকাণ্ডের কথা বালীকি ভাববেন, মানে গ্রন্থকর্তা, অর্থাৎ মেয়ের বাপ।'

'ভদ্রলোক ব্ঝি খ্বই গরীব! করেন না কিছু ?' 'করতেন, কিন্তু ছেলের ত্র্দান্ত খদেশিয়ানায় সেটা খ্ইয়েছেন।' 'নেই কেউ ?'

'এক ভাই আছে, সিলেটে না সিলচরে কি কাজ করে, ঝুলি ঝেড়ে মাসান্তে কিছু পাঠায়। জমি-জমা বাকি থাজনার ডিক্রিডে নিলেম হ'য়ে গেছে, জমিদারের হাতে-পায়ে ধরে' ভিটে আঁকড়ে পড়ে' আছেন এখনো।'

'ভদ্রংলাকের নাম কী ?'

'ए रानन ग्राह्म।'

'বলোঁ কী 🛵 অমিয় ?' মুরারির পায়ের নথ পর্যন্ত শিউরে উঠলো: 'আর প্রতুল্কা যে দাস।' অমিয় উঠলো হেসে। বললে, 'আপনি তা হ'লে ওঁকে চেনেন না। ওঁর আসল না হচ্ছে জগদীশ ব্যানার্জি — কাতিকপুরের গদাধর বাঁডুয়ের ছেলে।'

'এ কী হেঁয়ালি<sup>-্</sup>্নার্ছ ?' মুরারি থ হ'য়ে গেলো।

'ধাঁধার উত্তরও এই বলে' দিচ্ছি আপনাকে।' অমিয় গাঁট হ'য়ে বসলো, বললে, 'ছেলেবেলা থেকেই উনি বথা, ব্যুতেই পারেন ভোরবেলা দেখেই দিন বোঝা গাঁয়, বাপের শাসন-ফাসন না মেনে মা-মরা। ছেলে একদিন নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেলেন। বহু বছর আগেকার কথা। চলে' গেলেন রেঙ্গুন না কয়েছেটোর, ধুলো মুঠ করে' নিয়ে গেলেন থেকে দেখলেন সোনা হয়ে গিয়েছে। ফিরে এলেন কোলকীতায়, স্পোন থেকে স্থলথে আর জলপথে অনায়াসে তাঁদের বাড়ি যাওয়া যায়। কিছে সেথানে আর গেলেন না, তাঁর আত্মীয় স্বজনের আশ্রমে, যারা তাঁকে ক্লাকার বলেছে, তাঁকে তাড়িয়ে দেবার জন্মে যারা তাঁর বাপের সহায়ক ছিলো, ত্র্বল বার্ধক্যেও যারা তাঁর বাপকে কোনদিন তাঁর জন্মে কাদতে দেয় নি। আর কেনই বা যাবে! গদাধরবার্ তো আর বেঁচে নেই।'

'তুমি এত সব জানলে কি করে' ?'

'আমি কেন, বিক্রমপুর-পরগনার স্বাই জানে যে গদাধর বাঁছুয়ের ছেলে ভাগ্য-জয় করে' ফিরেছে।'

'কিন্তু তুমি তো আর জগদীশকে দেখ নি।'

'দেখি নি, কিন্তু গদাধরবাব যথন নোয়াথালিতে সাবরেজিট্রার ছিলেন, আমি জানতুম ওঁদের পরিবারকে। শুনৈছিত্ম, তাঁর বড় ছেলে নিফদেশ, কেউ বলে সন্নেসি, কেউ বলে ডাকাত, কেউ বা সরাসরি বলে, শিঙে ফুঁকেছে। আমার সঙ্গে প্রথম যথন ওঁর আলা আগের কথা বলছি, প্রথমেই বললেন, উনি নোয়াখালৈর গদাধর বাঁড়েয্যের ছেলে, জগদীশ।'

'তার আগে, তোমার বাবা এককালে নোয়াথালির নামুটি মাাজিট্রেট ছিলেন, এ-কথা বলেছিলে তাকে ?' ডিটেকটিভ নিশের মত ম্রারি স্কা একট্ হাসলো।

'তা বলে' থাকতে পারি বটে, আমার মনে নেই।' অমিয় বিরক্ত হ'য়ে জ্বিনাগেদ করলে: 'তা আপনার দন্দেহ হচ্ছে নাকি ?'

'তৃ একটু-একটু হচ্ছে বৈ কি।' এতক্ষণে ম্রারি একটা দিগরেট ধরাব(র সময় পেলো। বললে, 'নইলে জগদীশ কেন প্রতুল হ'তে যাবে, মায় জাত্ৎপোত্র বদ্নে ?'

--- 'এইটুকু আপনার বৃদ্ধি হ'লো না ? আপনি যথন ও-সব জায়গায় নান, আর যথন ওরা আপনার নাম জিগগেদ করে, তথন কি সত্যি সত্যি ম্রারি ব্রন্ধই বলেন, না, মণীক্র সমাদার বলে' আদেন ? আর যে-নাম একবার চ'লে গেছে বাজারে, কালক্রমে তারো একটা গুডউইল দাড়িয়ে যায়। যায়না ?'

'সেটা তুমি ঠিক বলেছ, কিন্তু প্রতুল এখন কোধায় বলতে পারো ?' 'কোষেটায়। কাল চিঠি পেয়েছি।' 'কোয়েটায় ?'

'হাা, দেখান থেকে করাচি হ'য়ে এক হপ্তার মধ্যেই কোলকাভায় ফিরবেন।'

'তার বিষে কবে ?'

'সামন মাসেই । পাপনারা জানতে পারবেন বৈকি।' 'আচ্ছা, তা সলে উঠি।'

'किन्छ अप्रक्रिंग वारत अकटा कथा व्यापनारक किंगरत्रन कत्ररवा।'

অমিয় নিভৃত ্বার চেষ্টা করে' বললে, 'প্রতুলদার বিয়েতে আপনার সায় নেই কেন বলকে পারেন ?'

'তুমি এতটেন্ধাঝ আর এটা ব্ঝলে না?' ম্রারি হাসলো: 'জাহাজের কাপ্টেন্ই দলি আত্মহত্যা করে, তবে জাহাজের কি দিশা হয়?'

'বানচাল, ছত্রথান হ'য়ে যায়।'

'আমরা তাই হ'তে বদেছি।' মুরারি ততোধিক হাসলো: 'আয়াদের কাপ্তেনই যদি চলে' যায় তো আমরা কোথায়! তথন ওর সামায় কি আর পকেট থাকবে? তোমার সেই রেখা এসে সব সেলাই করে বাবে না?' মুরারি যাবার জন্মে উঠে দাঁডালো।

এ-দিকটা অমিয় ভেবে দেখে নি। বাপ তার খরচ-পত্র বন্ধ করৈছে অনেক দিন, যে-দিন থেকে দে এক থিয়েটার-পার্টি খুলে বংসছে।- সে-পার্টি বাঁচিয়ে রেথেছে শুধু প্রত্নের পয়সা, এমন-কি আনকোরা সব নটা ও অভিনেত্রী পর্যন্ত জ্টিয়ে দিয়েছে সে। প্রত্নদা যদি সন্তিই এবার নীড়ে ফিরে আসেন আর তার জামার পকেটগুলো যদি একে-একে সেলাই হ'য়ে যায় তবে তার পার্টি তো একেবারে গণেশ উলটোবে।

মনে-মনে সে অস্থির হ'য়ে উঠলে। বললে, 'সে আর কত দিন, বড়ো জোর মাস্থানেক। বৃড়ি যে একবার ছুঁয়ে এসেছে ম্রারিবাব্, সে আর কথনো মরে না। এ ভ্রসা আমার আছে।'

'তা বলেছ ঠিক। **বিদন-ক্ষণ ঠিক হ'লে আমাকে জানিয়ো, আমি** যাবো বর্ষাত্রী।'

'নিশ্চয়। আর কাঞ্চ নয়, প্রতৃলদার বিয়ে !' কি ভেবে তু'জনে হেসে উঠলো। করাচি থেকে ফিরে প্রতুল অমিয়র মেঁসে এসেই উস্ক্রীটিন ট্যাক্সি-ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে প্রথম কথাই এই বললে, 'ওদের আ<del>ড্ডেই</del> টেলি করে' দাও অমিয়, সাতদিনের মধ্যেই বিয়ের দিন ঠিক করা চাই।'

'সাত দিনের মধ্যে! অমিয় ভেবড়ে গেলো: 'এত শিগগির!

'নোন্ জিনিসটা আমি গড়িমসি করে' করেছি শুনি? বেশি দেরি করতে গেলে মত বদ্লে যেতে পারে। এ বাবা মান্ত্যের মন, রেসের যোজ্ করেছে অনিশ্চিত।'

ঠিক সাতদিন্দের মধ্যে কি ওরা তৈরি হ'তে পারবে ?'

'এই নাও টাকা,' পকেট থেকে প্রতুল একটা একশো টাকার নোট বার
করলো: 'টি-এম-ও করে' দাও। আর লিথে দাও, আয়োজন খুব সজ্জেপ
করতে। শাথা আর সিঁত্র, শাথের আওয়াজ আর শালগ্রাম-শিলা।
আমাদের দেশে আইন করে' আয়-মান্তিক বিষের থরচ বেঁধে দেয়া
উচিত।'

'ওদের একটা নেমস্তন্ত্র-পত্র তো ছাপতে হ'বে। জ্ঞাতি-কুটুম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে আছে, প্রথম মেয়ের বিয়ে, না জানালে কি ভালো দেখায়?'

'রেখে দাও তোমার জ্ঞাতি-কুটুম! বলে, তপ্ত ভাতে হ্বন জোটে না পাস্ত ভাতে বি।' প্রতুল ম্থ বেঁকালো: 'গ্রামের হ' পাঁচ জন মাতব্বরকে ধরে' থাইয়ে দেবে। হুটো গ্যাস, একটা সামিয়ানা, আর একখানা পাট-কাপড়। বিক্রেহি'য়ে যাক, জ্ঞাতিগুটি ভাকিয়ে আমি একদিন না-হয় ফিরপোতে ভিনার থাইয়ে দেবো। হাঁা, প্রিপেড টেলি করবে। এক্রনি উত্তর চাই, সূতিদিনে তারা রেভি হ'তে রাজি আছে কিনা।' 'কিন্তু,' অমিন আমতা-আমতা করে' বললে, 'কিন্তু সাতদিনে বিয়ের দিন আছে কিনা কে ৺্বানে।'

'আমি জানি, দিন- দৈই।' প্রতৃল ক্রুদ্ধ গলায় বললে, দক্ষিণা পেলেই পাঁজির ব্যাখ্যা করে' ড্যান্ডিয়ীরা দিন বার করে' দেয়। আর এ-ক্ষেদ্রে কল্যা অরক্ষণীয়া, মনে রেখো। দিন বেঠিক হ'লেই বিয়েটা বে-আইনি হয় না। তুমি ওদের লিখে দাও তো, গরজ কার বোঝা যাবে।'

পরের দিনই টেলিগ্রামের উত্তর এসে হাজির।

মেয়ের বাপ লিখেছে, আসচে সাতাশে তারিখেই তারা প্রস্তুত, যানুও অজ-পাড়াগাঁয়ে এত অল্প সময়ের মধ্যে সব জোগাড়যন্ত্র করে' ওঠা মুক্তিরী বর্ষাত্রী ক'জন আসবে দয়া করে' তার সংখ্যাটা যেন জানা

'লিথে দাও পনেরো জন।' আয়নার সামনে প্রতৃত্ব চূত্ব আঁচড়াক্তি আঁচড়াতে বললে।

'এত ? ওরা নাজেহাল হ'য়ে যাবে যে।

'তবে কেটে সাত করে' দাও। তুমি আছ, ম্রারি আছে, ওর মেসের হ' একজন ভদ্রলোক যাবে বলেছে, প্রফুল, তার ভাই প্রমোদ; নিপু আর হরিকুমারকেও বলতে হবে — এ তো আর কিছু নয় যে দল ভারি হ'লে হশিস্তা হবে, এ বাবা, রিলিজিয়স য়াক্ট, বিয়ে করতে যাচছি।'

'না, সেভেন ইজ এ ডিসেণ্ট নাম্বার !'

'হাঁ, আর লিখে দেবে, লিস্ট পসিব্ল ফাস্। একটা হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড করে' না বসে।'

'কোখেকে করবে ?'

'আর এ-ও লিথে দিতে পারো, মেয়ের বিয়েতৈ তিপ্যুক্ত গয়না বা শাড়ি-ব্লাউজ দিতে নাপেরে ওরা যেন না তঃথ করে। সব আমি দেবো।' 'তা তারা জানে। অমিয় হাসলো। 'আর শোনো, চাকরকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে বলো, আমি এখুনি একবার প্রীরামপুর যাবো। আর তোমাকে এই টাকা দিঃ যাচ্ছি, পঁচিশে তারিথ, ইংরিজি কতই জুন হয় দেখে নিয়ো, টাক্ দেলে আমার আর তোমার হ'থানা টিকিট কেটে বার্থ রিজার্ভ করে' রাঞ্জবি। আর কে যায় ন যায় দেখে পরের টিকিট পরে করা যাবে।'

'আপনি কি এর মধ্যে আর ফিরে আসছেন না নাকি ?' অমিয়র গ্রাম কেমন অহস্তি।

'না, সেথান থেকে আমাকে একবার ধানবাদ যেতে হ'তে পারে। তা থার ভয় নেই, পঁচিশে তারিথ, ইংরিজি কতই জুন হয় দেথে নিয়ো, রাত ঠিন কোনিক পঁয়য় শেয়ালদা স্টেশনে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মের পেটের কাছে আমাকে দেথতে পাবে। কাজ, কাজ, বিয়ে যে করবে। তাতে পর্যস্ত কাজের কমতি নেই। জিনিসপত্র কেনাকাটা আছে, সামাগু টুথবাশ থেকে রেথার জল্পে জড়োয়া একটা নেকলেদ পর্যন্ত, বয়ু-বান্ধবদের দোরে-দোরে গিয়ে নেমস্তম করতে হবে, পত্রদারা যথন ক্রাট করা যাবে না, তারপর বাড়ি একথানা ঠিক করে' রাথতে হবে, চাকর-বাকর, ফার্নিচার, কম-দে-কম ই-সিটার একথানা গাড়ি — কাজের কি আর শেষ আছে ভাই ? তুমি কিছু ভেবোনা, দব ভূলতে পারি, রেথাকে ভূলতে পারবোনা — এই নাও াকা, আজই গিয়ে বার্থ হ'থানা রিজার্ভ করে' এসো।' বলে' পকেট থেকে থতুল গুনে-গুনে পাঁচখানা দশ টাকার নোট বার করে' দিলো।

'থেয়ে যাবেন না ?' হতবুদ্ধির মতো অমিয় বললে।

'না, দেটশনের রিক্রেসমেণ্টরুমেই দেটা দেরে নেবো। কই রে, ডি : ই ।'

প্রতৃদ খেরিয়ে গেলো!

পঁচিশ তারিখে, ইংরিজি নয়ুই জুন, টিকিট কেটে, বার্থ রিজার্ড করে',

কামরাতে মাল-পত্র চাপিয়ে, সাড়ে নটা থেকে অমিয় স্টেশন-প্লাটফর্মে
পাইচারি করছে। সেকেগুকাশ-ওয়ালারা এত আগে কেউ আসে না,
ঢাকা মৈলেও না; ুকিন্তু দশটা ছেড়ে সাড়ে দশটা প্রায় বাজে, প্রতুলের
দেখা নেই। নিশান নিয়ে গার্ড পর্যন্ত তার গাড়িতে এসে উঠলো,
ফার্সট্ বেল পড়ো-পড়ো, কোথায় প্রতুল 
ু এ একা সে চলৈছে
কোথায় — অসহায় উদ্বেগে অমিয় একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠলো।
মাল-পত্র সে নামিয়ে নেবে কিনা ভাবছে, এমন সময় প্রতুল এসে হাজিব্।

'কই হে, বুক্-টুক্ হয়ে গেছে সব ? কম্প্লিট ?'

'এ কি, কী হয়েছে আপনার ?' অমিয় প্রতুলের মাথার 🗥 ক ইপিত করলো।

দেখা যাচ্ছিলো প্রতুল তার মাথাটা নিম্ল ক্যাড়া করেছে, ধাঁদত তার উপরে সিন্ধের একটা পাকানো পাগড়ি, পাঞ্জাবিদের ধরনে বাঁধা, যদিও ল্যান্স নেই।

'ও আর বোলো না হে। গিয়েছিলাম ফ্যাসান করে' এক বিলিতি দোকানে চুল ছাঁটতে। চুল যেন কাটছে না শালারা, কোদলাছে। হাল চালিয়ে এবড়ো-থেবড়ো একটা মাঠ বানিয়ে ফেললে। শালাদের শাপাস্ত করতে-করতে শেষকালে ফুটপাতের ধারে একটা খোট্টাই ক্ষুরের তলায় গিয়ে মাথা গলিয়ে দিলাম; বললাম, বেশ গোল করে' নাডুঁটির মতো কামিয়ে দাও তো, গোপাল।'

'আমি বা ভাবলাম, আর কোনো হঠাৎ বিপদ হ'লো বুঝি! কিছ সেই সঙ্গে গোঁফ জোড়াও কামালেন কেন ?'

'নইলে যে ব্যালেন্স থাকে না। কই হে, এই স্থামনের গাড়ি নাকি ? উপরে-নিচে আর কেউ আছে নাকি এ-গাড়িতে ?' প্রতুল সন্দের কুলিটাকে গাড় করালো। এ-পাশে ও-পাশে ঘন-ঘন তাকাতে-তাকাতে অমিয় বললে, 'আর কেউ এলো না ?'

'বোলো না আর অদৃষ্টের কথা, শুভ কাজে সঙ্গা মেলে না।' প্রতুল গাঁড়িতে উঠে কুলি থাটাতে-থাটাতে বললে, 'ম্রারির' মেসে গিয়ে দেখি, প্রবল গ্রীমে লেপম্ডি দিয়ে হি-হি করে' কাপছে, ম্রারি যাবে না দেখে ওদের ওথানকার আর-কাউকে রাজি করানো গেলো না। কাল মেডিকেল কলেজ প্রফুল্লর শালির য়্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশান হবে, সে যেতে পার ব না, ওর ভাই প্রমোদ ল্যামেগোতে ভুগছে, ওঠায় কার সাধ্যি। নিশ্ব কাছে গেলাম, ষ্টুপিডটা দাঁত বার করে' বললে, পশু তার ছেলের অম্বান্ন। চুক্রেনাম বেলগাছিয়ায় হরিকুমারের বাড়ি, দেখি গলির মোড়ে কুস্টা ভেণ্ডারের থেকে এক সিকি আফিং কিনছে। টানলাম তার ক্রামা ধরে', বললাম, 'চল্, বিয়ের বর্ষাত্রী যাবি'; ও ওর চোথ ছটো ছোট করতে-করতে ছটো ক্রমে শুলু বেথায় পরিণত করে' বললে, 'আবার বিয়ে! মাপ করো দাদা, ও-নাম ম্থেও উচ্চারণ করো না।' নেশাথার স্বাউণ্ডেল কোথাকার! উঠে পড়ো, উঠে পড়ো, ছইস্ল্ দিছে।'

গাড়িতে উঠতে-উঠতে অমিয় বললে, একটু-বা বিরদ গলায় : 'কেবল ক্লাপনি আর আমি।'

'তাই যথেষ্ট, আমি বর আর তুমি নিতবর !' প্লাটফর্মের ঘড়ির শঙ্গে নিজের কজির ঘড়িটা মিলিয়ে নিতে-নিতে প্রতুল বললে, 'আশ্চর্য, নামার ঘড়িও কিনা গ্লো যায়।'

গাণ্ডি ছেড়ে কিলো।

অমিয় বললে, 'গুরা কিন্তু এত কম লোক দেখে বড্ড হতাশ হ'য়ে যাবে।' 'আরে বন্ধু, তুমি কী চাও ? দশ সহস্র অক্ষেহিণী সেনা চাও, না স্বয়ং জনার্দনকে চাও ? ঘড়িটা যেমন শ্লো যাচ্ছিলো, যদি নিক্ অফ টাইমে না এসে পড়তে পারতাম, তবে ভদ্রলোকরা কি অধিকতরো আরাম পেতেন নাকি ?'

'কিন্তু সঙ্গে একটা চাকর পর্যন্ত নিয়ে এলেন না ?'

'কেন, তোমাদের গাঁয়ে সকলেই একেকটা জেলার হাকিম নাকি, একটা চাকর পাওয়া যাবে না, জুতোজোড়াটা যে এগিয়ে দেয়, কাপং ধানা কুঁচিয়ে রাথে ?'

'অধিবাসে তত্ত্ব কী পাঠাবেন ?'

'তুমি যে দেখছি একেবারেই য্যাভভেঞ্জেরাস নও! তিনি, এক হাঁড়ি গুথানে ময়রা কি ম্দির দোকান নেই? এক হাঁড়ি চিনি, এক হাঁড়ি মিছরি, এক হাঁড়ি বাতাসা, এক হাঁড়ি গুড়, এক হাঁড়ি নকুলদানা, এক হাঁড়ি বাসি জিলিপি — একুশ না হোক এগারো হাঁড়ি সাজিয়ে দিতে পারবো না? তত্ব দেখতে চাও তো দেখ আমার এই ট্রাক্ষে!' নিজেই ছ' হাতে করে' ভারি মজবুত ট্রাক্ষটা প্রতুল মেঝে থেকে বার্থের উপর তুলে আনলো।

নতুন, সভ-কেনা ট্রান্ধ, মনে হয় গায়ের রঙ এখনো ভকোয় নি। পকেট থেকে চাবি বার করে' ভালাটা খুলে ফেলে প্রতুল বললে, 'দেখ।'

• কত রকমের সাড়ি — বেনারসি, মান্দ্রাজি, ভাগলপুরি, কাবেরি। কার্ট-পাড়, জংলি, একরঙা। পাড়ের কী চটা। আর এই ব্লাউজের স্থপ। কাঁধ-কাটা, ফুল-হাতা, ভি-গলা, কোনোটা বা মোগাল আমলের গলা-ভোলা। আর এই সায়া-সেমিজ। আর এই সব আরো আধুনিক-তরো দেহ-শাসন-বস্তা। শুকনো সাড়িভেই সে বাক্স বোঝাই করে' আনে নি। এই দেখ তলায় প'ড়ে রয়েছে এই নেকলেসের কেসটা, লীলারামের দোকান থেকে কেনা, রিয়েল পার্ল; আর এই তোমার ঝুমকো না ঝাড়লগুন, যা বলতে চাও; আর এটা একটা আংটি না তো মনে হচ্ছে আকাশের তারার টুকরো! আর এই দেখ রিস্ট্-ওয়াচ, মাইক্রস্কোপ লাগিয়ে সেকেণ্ডের কাঁটা দেখতে হয়। তারপর এই বড়ো বাণ্ডিলটা খোলো: আয়না আর চিফনি, তেল আর তোয়ালে, ফিতে আর কাঁটা, স্নো আর পাউভার, ক্রিম আর ওয়াক্স, আলতা আর স্বর্মা, লিস্টিক আর কিউটেক্স, সাবান আর স্পঞ্জ, প্যাড আর থাম, স্কুইব আর পার্কার, কুরিস আর কাঠি, নিটিং-কেস আর পিক্টোগ্রাফ! কত! কর্ডে! তার্বার জন্তে ভাবনা!

বিশ্বয়ে অমিয় একেবারে সাদা হ'য়ে গেলো। বললে, 'এত ?'

'হাঁ। আর-কাউকে নয়, বউকে দিচ্ছি। কেউ কিছু বলতে পারবে না বাবা।' গবিত মুখে প্রতৃল একটু হাসলো; 'তরু এ তো শুধু অবতরণিকা।'

'না, এত সব আপনি এক অধিবাসের তত্ত্বেই দিয়ে দিতে পারবেন না।' অমিয় আপত্তি করলো।

্ 'তা তুমি যথন বরকর্তা, তুমি যা বলো সেই অনুসারেই হবে। নিতকামও তুমিই করাবে, আর বিষের সভাতে আমাকে নিয়ে যাবে তোমারই অনুমতি নিয়ে।'

'আমারো হয়েছে পোড়া বাড়ি, স্থানেস্থিতিতে ঠাকুমাটা ছিলো, ডাও প<sup>টু</sup>ল তুললেন। মা তো বাবার সঙ্গেই, সিউড়িতে। আমি কি কিছু জানি কী করতে হয় বা না-হয়!

'রেখে দাও, বরের আবার ভাবনা। টাকা ফেললে ওরাই সব

ঠিক-ঠাক করে দেবে। নাও, সিগরেট খাও', প্রতুল শ্লীর্কোভিচের টিন বার করলো: 'গলাটা শুকিয়ে গেল।'

অমিয় তার দিকে চেয়ে কি রকম করে' যেন হাসলো।

'কি আর করা! নেহাৎ বিয়ে করতে যাচ্ছি বিভূঁয়ে, মূথে তো আর পদ্ধ করতে পারি না।'

সিগরেট ধরিয়ে অমিয় বললে, 'কিন্তু সঙ্গে একটা বেডিং আনেন নি কেন ?'

'এক রাত্রির তো মামলা, তোমারটাতেই ভাগাভাগি ফরে' চালিয়ে নিতে পারবো। তারপর ওরাই তো শ্যাা দেবে, যদিও ক্রিনি দে-শ্যাা তোলবার জ্বল্যে শালা-শালির হাতে অম্মার ক্রির্ণানা আছে।' প্রতুল বিরাট একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙলো; বঙ্গলে, 'আর নয়, আলো নিভিয়ে এবার ভয়ে পড়া যাক। ইট্রা, পাথাটা চলুক। ক্যাচ ছ'টো ফেলে দাও দরজার। প্রভ্যুষে সেই গোয়ালনা।'

গন্তব্য গ্রামে এসে তারা পৌছলো, বেলা তথন প্রায় দেড়টার কাছাকাছি। স্টীমার-ঘাটে ত্'হথানা গয়নার নৌকো ছিল, একথানা শৃক্ত ফিরলো। গ্রামের ঘাটে অনেক লোকের ভিড় জমেছে, ভন্তলোক থেকে চাষা-মজুর, কোঁচা থেকে গামছা পর্যন্ত। তুটো কলাগাছ পোঁতা, কলসীর উপরে ডাব বসানো, লাল-নীল কাগজের শিকল ঝুলছে। ঢাক আর কাঁসিও জুটেছে তুটো।

নৌকো থেকে নামলো শুধু অমিয় আর প্রাতৃল, মাথায় সিন্ধের পাগড়ি বাঁধা, আর মাঝির মাথায় মাল-পত্ত।

রাজেন বিশাস, গ্রামের ডাক্তার, ক্যাম্বেলের, ক্যার দিক থেকে এ-বিয়ের তদারক করছিলো। ঢাক-ঢোল, লতা-পাতা যেটুকু জাক-জমক

দেখা যাচ্ছে সব তার উত্যোগে। এমন কি বিয়ের রাত্তের জন্মে গোটা কয় হাউই আর সাপবাজি পর্যন্ত দে সংগ্রহ করেছে।

অমিয় তার অচেনা নয়, তাকেই সে সংখাধন করে' বললে, 'কি হে, আর কই ?'

অমিয় ভাক্তারকে প্রণাম করলো, বয়েস তার চল্লিশের ওপারে। বঙ্গলে, শেষ পর্যন্ত কেউ আসতে পারলো না। কারু মেনিনজাইটিস, কারু পিকুপ্রাদ্ধ, কেউ বা এয়ারে বিলেতে চলেছে।

্ৰিএ কেমন কথা! তুমিই কি বরকর্তা নাকি ?'

'মামি উভচর ।' অমিয় হাসলো।

্লাগৌর্ম জমিদারের কাছারি-বাড়িতে বরের জায়গা হয়েছে। নিচ্
তক্রেল্পােষে পুরু করে' ফরাস-পাতা, তাকিয়াও আছে ত্ওএকটা,
এনামেলের ট্রেডে করে' পান-সিগরেট সাজানাে, উপরে ইলেকট্রিক
ফ্যান না হ'লেও মাত্রের টানা পাথা ঝুলছে, প্রতুল ভাবলাে, উপক্রমণিকাটা
মন্দ মিলছে না। ঘরে ঢুকতেই কে কোথেকে ক'টা পটকা ফোটালাে,
সর্জনের চেয়ে ধোঁয়াই য়ার বেশি, কিন্তু আওয়াজটা সব চেয়ে বেস্থরাে
লাগলাে রাজেনের কানে। ব্যাপারটা যেন তার কাছে বিয়ের মতাে
বলেই মনে হছেনা।

অমিয় বললে, 'একটা চাকর চাই। আরেকটা পুরুত। কী লাগবে না লাগবে কিছুই আমাদের জানা নেই। একটা মুকুট পর্যস্ত আমাদের কেনা হয় নি।'

রাজ্যে ভরদা - দিয়ে বললে, 'পাঁচ মিনিটে আমি সব জোগাড় করে' দিচ্ছি, কিচ্ছু তোমাদের ভাবতে হবে না। আগে থানিক বিভাম করো। ধরে, বাবুদের ভাব কেটে দে।'

পাথরের বাটিতে করে', প্রতৃল ভাবলে। এখন স্থশীতল পানীয়ই চাই। মন্দ মিলছে না।

রাজেন বললে, 'তোমরা কি পুকুরে স্নান করবে, না, বালতি করে' জল তুলে দেবে ? গ্রম জল ঠাণ্ডা করা আছে।'

প্রতুল বললে, 'পুকুরে।'

শ্বান করবার প্রাকালে অমিয়কে রাজেন ভবানন্দবাবুর কাছে টেনে নিয়ে গোলো। বললে, 'এ কেমনভরো বিয়ে? সঙ্গে আত্মীয় নেই জ্ঞাতি-কুটুম নেই, বন্ধু-বান্ধব নেই — এ কি হ্নয়স্তের বিয়ে নাকি ?'

'কোথায় পাবেন উনি আত্মীয়-স্বজন ?' অমিয় একটু-বা বিরক্ত হ'য়েই বললে, 'বারা ওঁকে পরিত্যাগ করেছে সদলে ক্লাদ্দের্বেও উনি অস্বীকার করতে চান। আর গুচ্ছের আত্মীয়-কুটুম্ব এলেই আলুনারা সামলাতে পারতেন নাকি ?'

'তা তো ঠিকই।' ভবানন্দবাবু সায় দিলেন: 'আমাদের সামর্থ্য কোথায় যে ওঁদের অভ্যর্থনা করবো।'

'আর এলে কোন আত্মীয় কোথা দিয়ে কী গোলমাল বাধাতো তার ঠিক আছে ? পণ নেই, দানসামগ্রী নেই, নমো-নমো করে' কাজ সেরে দিয়া — এ তারা বরদান্ত করতো নাকি ?' অমিয় প্রায় রাগ করে' উঠলো।

'তা या বলেছ, একশোবার !' ভবানন্দবাবু ঘাড় হেলালেন ।

'কিন্তু ব্যাপারটা যেন কেমন লুকিয়ে হচ্ছে বলে' মনে হচ্ছে না ?'
গাঁজেন বিশ্বাস তবু আপত্তি করলো।

'তা একটু লুকিয়েই হচ্ছে বৈ কি।' অমিয় বাঁজোলো গলায় বললে, দগদীশ যে কোলকাতায় ফিরেছে এ-থবরই তো তার আত্মীয়স্বজনরা কউ জানে না। জানে না, কারণ, ইচ্ছে করে'ই তাদেরকে তিনি কিছু জানান নি। কারণ, তা হ'লে দিখিদিক থেকে শত হস্ত এসে প্রসারিত হবে ওঁর পকেটের গহরের, যে-সব হাত একদিন তাঁকে মারতে পর্যন্ত উন্থত হয়েছিলো। সংসারে যার আত্মীয় নেই, কিম্বা যে আত্মীয়তা অস্বীকার করে, তার কথনো বিয়ে হতে পারবে না ?'

'যাই বলুন, ব্যাপারটা আমার বিশেষ ভালো লাগছে না।' রাজেনের মুধ তেমনি মেঘলা ক'রেই রইল।

'তা হ'লে এই বিয়ে আপনার। বন্ধ করে' দিতে বলেন নাকি ?' অমিয় কথে উঠলো।

''বী সর্বনাশ !' ছই হাত তুলে ভবানন্দবাবু হাঁ-হাঁ করে' উঠলেন।

'আর এই প্রত্না!' অমিয় গদাদ গলায় বললে : 'লাখে একটা মেলে কিনা সন্দেহ। টাকা, টাকা, এ-যুগে টাকাই হচ্ছে ক্রাইটিরিয়ান, সভ্যত্নীয়া, সংস্কারের, এমন-কি মর্যালিটির। সেই টাকা ওঁর কাছে হাতের ময়লা। আর সেই সঙ্গে দয়া করে' আপনাদের মেয়েটির কথাও ভেবে দেখবেন।'

'সহস্রবার !' ভবানন্দবাবু নিশ্চিন্ত সায় দিলেন।

'আমার তো মনে হয় রেখার পূর্বজন্মের তপস্তা ছিলো, ত্রুত্রর তপস্তা।' অমিয় বলে' চললো: 'নইলে এ-জন্মে এমন বরলাভ ঘটতো না। আজকালকার ছেলে, টাকা যথন আছে তথন সবই আছে, ইভেছ করলে কাকে না বিয়ে করতে পারতেন, ম্যাট্রক থেকে বি-এ বি-াই পর্যন্ত — দিশি, বিলিতি, ইঙ্গ-বঙ্গী, কা'কে নয়? কী শুভক্ষণে রেখানে কমন তাঁর চোখে লেগে গেছে, তাই তিনি না উপযাচক হ'ল পালিপ্রার্থনা করে' বসেছেন! নইলে তাঁর কি দায় পড়েছিলো সিমনে বিষে না বিষে করে' এই গোঁয়ো মেয়ে বিয়ে করা? আমার তো মনে বিষ্ণান্তারতের পরে এমন উদারতার দৃষ্টান্ত কোখাও দেখা যায় নি।'

'এক বর্ণপ্ত তুমি মিথ্যে বলো নি।' ভ্রানন্দরাবু ক্বতজ্ঞতায় গলে' গিয়ে বললেন, 'তুর্লভ মহাস্কৃভ্রতা। সবই ঈশ্বের করুণা, তার বিধান।' পরে তিনি রাজেনের কাঁধে হাত রাখলেন: 'মিছে তুমি মৃষড়ে যাচছ! শিব নিয়ে আমাদের কথা, তার প্রমথদের নিয়ে নয়। কী হ'বে আমার কুট্র নিয়ে, যদি জামাইর মতো জামাই পাই!'

'ও মাথা মুড়িয়েছে কেন বলতে পারো ?' রাজেনের কোথায় আটকাচ্ছে বোঝা গেলো এতক্ষণে।

'এই কথা ?' অমিয় উঠলো অনর্গল হেসে। বিলিতি হেয়ার-কাটিং সেলুনে প্রতুলের তুর্গতির সে বর্ণবহুল কাহিনী বললে।

রাজেনের ঠিক মন:পৃত হ'লো কিনা বোঝা গেলো আন ভবানন্দবাব্র দিকে ফিরে সে হঠাৎ জিগগেস করলে: 'পাশের গাঁয়ে গদাধরবাব্র এক বিধবা বোন থাকতেন না ''

ভবানন্দবাবু বললেন, 'হাঁ, আছেন এখনো।'

'তাঁকে আনতে ডুলি পাঠান। আর ঢাকায় গদাধরবাবুর বড়ো মেয়ে আছে, তাকেও একটা টেলি করে' দিন। কালই এসে পৌছে যেতে পারবে।'

'তার স্বামীর নাম তো জানি না।'

'আমি জানি।' রাজেন জোর-গলায় বললে, 'সনৎ চক্রবর্তী, লক্ষীবাজারে থাকে। একই বছর আমরা ক্যাম্বেল থেকে বেরুই।'

'কী, বলো অমিয়?' ভবানন্দবাবু অমিয়র অহুমোদন প্রার্থন। করলেন।

'নিশ্চয়ই। ক্যাপক্ষ থেকে যাকে খুসি আপনার। নিমন্ত্রণ করতে পারেন, আমাদের কী বলবার আছে!' অমিয় কথার ভিতরে একটা রাগ পুষে রেথে বললে, কিছু এ-সব যদি হীন সন্দেহ করে' আমার

বন্ধুকে অপমান করবার মতলোব হয়, তবে কান্ধ নেই এ-বিয়েতে, এ-বিয়ে না হ'লে জগদীশদা আর সন্মেসি হ'য়ে যাবেন না।'

অমিয় চলে' যায় আর-কি।

'দর্কার নেই, দরকার নেই ও-সবে।' ভবানন্দবাবু দশ হাতে ব্রস্তব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন : 'ও-সব তোমার অক্সায় বাড়াবাড়ি, রাজেন। ডুলি-ফুলি আমি পাঠাতে পারবো না, নেমস্তর-চিঠি পর্যস্ত আমি ছাপাতে পারি নি, ও-সব অনাবশুক টেলি-ফেলি করা আমার পোষাবে না। ভভেলাভে বিয়েটা হ'য়ে গেলেই আমি পার পাই। একেক সময় মাথাটা কেমন তোমার বিগড়ে যায়, রাজেন। আমাদের অমিয়ই তো আছে, তবে কিসের কী!' ক্ষিপ্রহাতে অমিয়কৈ তিনি ধ'য়ে ফেললেন।

্রাচারি-বাড়িতে ফিরে এসে অমিয় দেখে, স্কটকেস থেকে স্নানের আফুস্টিন একটাল জিনিস-পত্র খুলে প্রতুল মান মুথে বাঁ-হাত দিয়ে জান-হাতের নাড়ি টিপছে।

'কি হ'লো ?'

'গ্রামটায় বুঝি থ্ব ম্যালেরিয়া ?' চোথে একটা ছলছলে ভাব এনে প্রতুল বললে, 'কেমন জর-জর করছে ভাই।'

'জর ?' বলে' অমিয় তার কপালে গলায় বুকে ঘন-ঘন হাত রাথতে লাগলে; বললে, 'কই, গা তো পাথরের মত ঠাগুা'।

'না, শরীরটা ভালো নেই, স্নান করবো না, শুধু মাথা ধোবো। অল্লেন্ডেই নাবধান হওয়া ভালো।' বলে' প্রতৃল অমিয়কে একটু আড়ালে ভেকে নিয়ে বললে, 'আসল কথা কী জানো? পৈতে আনতেই ভূলে গেছি।'

'কেন, আপনার ছিলো না ?'

'हिला दे कि, जारा हिला। कथता माजाय, कथता भनाय,

, কথনো ব্র্যাকেটে। কিন্তু যথন দেখলাম নাপিত পর্যন্ত পৈতে নিচ্ছে, ঘেলা ধরে' গেলো, ওটাকে গঙ্গায় বিসর্জন দিলাম। মনে-মনে বললাম, প্রতুল একটা থিয়েটারি ভঙ্গি করলো: 'মনে-মনে বললাম, আমি মামুষ, আমি ব্রাহ্মণ, আমি বীর্যবান।'

'কিন্তু এই আধুনিক পোজ্টা এরা এপ্রিসিয়েট করতে পারবে কি না সন্দেহ হচ্ছে।' অমিয় চিন্তিত মুখে বললে।

'সেই ভয়েই তো গেঞ্জিটা গা থেকে খুলতে পারলাম না। মস্ত ভুল হ'য়ে গেছে, আশ্চর্য, আমারো ভুল হয়!' প্রতুল গ্রাড়া মাথাটাই ক'বার চুলকে নিলো: 'কিন্তু এর একটা তোমার ব্যবস্থা করতে হয়, অমিয়ান তোমার গ্রাম, ফাক-ফন্দি ভূমিই ভালো জানো।'

'ত। আমি জোগাড় করে' দিচ্ছি।'

জর-জর ভাব শুনে বরের জন্মে ফুলকো লুচির বন্দোবস্ত হাুক্টলো, কিন্তু প্রান্ত প্রতুল কালকের আসর উপবাস ও আজকের তার ক্ষ্পার্ত উদরের পরিধির কথা শ্বরণ করে' বললে, 'না চাটি গরম ভাতই খাবো। আজকালকার ডাক্তারি মতে গরম ভাতটা আর জরের কুপথ্য বলে' ভাবা হচ্ছে না।' বলে' সে ফার্মাকোলজির নতুন একটা থিওরি আওড়ে দিলো। রাজেন বিশ্বাসকে লক্ষ্য করে' বললে, 'জিগগেস কঙ্কন না ওঁকে।'

রাজেন বিশ্বাস হাঁ-না কিছু বললে না, মুথে তার আরেক পদা গান্তীর্য উঠলো ঘনিয়ে।

থাওয়া-দাওয়া সেরে শালা-শালিদের নিয়ে প্রতুল গল্প করতে বদেছে, এক্ষেত্রে সমস্ত গ্রামবাসী ও বাসিনীকেই সে সেই চোখে দেখছে; খুলে দেখাছে তার ইলেকট্রিক টর্চ, চকিত আলোর ঝাপটায় কৌতৃহলী মুখ-চোখ সব ঝলসে দিছে — খুলে দেখাছে তার ক্যামেরা, সেকেণ্ডে-

সেকেণ্ডে স্মাপ নিচ্ছে — খুলে দেখাচ্ছে তার বাইনাকিউলার, দূরের মাত্র্যকে মুহূর্তে টেনে আনছে একেবারে মুঠোর কাছে। এমনি যথন সে মশগুল, অমিয় তার পাশে বসে বললে, 'আপনার পিসিমা আসচেন, আজই, সম্বের আগে।

'পিসিমা ?' প্রতুল একেবারে আকাশ থেকে পড়লো।

'হাা, এই পাশের গ্রামেই নাকি থাকেন, ডুলি গেছে তাঁকে আনতে।'

'ও, হাা !' প্রতুল মনে করবার অম্পষ্ট চেষ্টা করলো : 'হাা, আছেন ্বটে পিসিমা। এই পাশের গ্রামেই থাকতেন বলে শুনেছি। তা, তিনি আসছেন কেন <u>?</u>'

গুনাপ্রনাকে সনাক্ত করতে।' কুন্তুর অজস্র হেসে উঠলো। বদলে, 'আমাকে পারবেন তিনি চিনতে ? কত ছোটটি দেখেছেন। দেখেছেন কিনা সন্দেহ। বাবার সংসারে থাকতেন না, থাকতেন এই গ্রামে পড়ে'। তিনি তো বিধবা ?'

'তাই তো শুনলাম। নিঃসন্তান।'

'কচি বয়েসে বিধবা হয়েছিলেন যে, বিয়ের বছর ছুই পরেই। তা আমাকে এখন চিনতে পারলে হয়।'

'আর আপনার দিদিও আসছেন, কালকের স্টীমারে।'

'কে বডদি ? ঢাকা থেকে ?'

'হাা, রাজেন বিখাস টেলি করে' দিয়েছে। ওঁর ডাক্তার-স্বামী নাকি তার বন্ধ।'

'হাা, ভাক্তার, ফিমেল-ডিজিজে থ্ব পদার জামাইবাব্র। তা মন্দ নয়, এলে দেখা হ'বে। আঠারো বছর আজ নিক্লেশ, এই আমার আজ চৌতিরিশ। এসে এক লহমায় সব চিনতে পারবে কিনা কে

্রকানে।' প্রতুল একটু বিষয় গলায় বললে, 'ওঁদের সব এমন করে' ডেবে না পাঠালেই এঁরা ভালো করতেন।'

্তা আমি বারণ করে' দিয়েছিলাম। ভবানন্দবাবু শুনতেন, কিছ রাজেন বিশেসের গোঁ আর যাঁডের গোঁ এক জাতের।

'ব্ঝলে না, আমারই আত্মীয়-স্বজন, আমি ডাকলাম না, মেয়ের বাড়ির নেমন্তম রক্ষা করতে এলো, ব্যাপারটা ভালো দেখায় না। এতে কি তাদের ঠিক সম্মান করা হবে ?'

'আমি বারণ করে' দিয়েছিলাম, কিন্তু রাজেন বিশ্বেদটা হচ্ছে ডাকসাট ডাকাত। এইটুকু ফোড়া হ'লে কাটবে সে এতথানি। জ্বর ছাড়লেওঁ সাত দিনে সে ভাত দেবে না। আমি যাচ্ছি এথুনি', অমিয় উঠে পড়লো: 'এর একটা হেন্তনেন্ত করে' আসতে হবে।'

'থাক, এ নিয়ে আর গোলমাল করে' লাভ নেই।' প্রত্ব্ ডাকে বাধা দিয়ে বসিয়ে রাখলো, বললে, 'পাশার দান যথন পড়ে' গেছে, চাল দিতেই হ'বে, ঘূঁটি পাকুক আর কাঁচুক। মন্দ কি, আন্থক না সবাই। তুমি ওদেরকে শুধু বলে' দাও — বড়দি তার ছেলেপিলে নিয়ে এলে মেয়ের বাড়িতে কিছুতেই আমি থাকতে দেবো না। আমাকে এর জ্বন্তে আন্দাবাড়ি দিতে হবে, সমস্ত রকম হথ আর হ্ববিধে, এতটুকু কেটি কোথাও সইবো না বলে' রাখছি। দিদি আমার, ওদের কে?'

'এখুনি বলছি গিয়ে।' অমিয় উঠে পড়লো: 'টের পাবেন এবার যাত্রবা।'

'আর শোনো,' প্রত্ন জিনিস-পত্তগুলো বান্ধে তুলে রাথতে লাগলো: 'সন্ধের আগেই মেয়েকে আদীবাদ করবো বলে' এসো।' রাজেন বিশ্বাস বাড়ি দিতে রাজি হয়েছে, কিন্তু বিয়ের আগে স্বয়ং বরের কনে-আশীর্বাদের প্রস্তাবে সে সম্মত হচ্চে না। বলছে, এমন নিয়ম অস্তুত আমাদের এ-অঞ্চলে প্রচলিত নেই।

অমিয় বললে, 'আপনাদের এ-অঞ্চলটাই শুধু সভ্যতার আলো পায় নি। মশা, সাপ, কচুরিপানা আর হাতুড়ে ডাক্তারে ভরতি।'

এ-ব্যাপারে ভবানন্দবাব্র পুরো সমর্থন আছে, তাঁর বাভির মেয়েদের স্থাঠারো আনা। আশীর্বাদের ব্যাপারটার থেকে আশীর্বাদের জিনিসটার প্রতি এদের বেশি কৌতৃহল।

ন্দ্রধানন্দবাব্র প্ররোচনায় বৃদ্ধ কেদার দাস বললেন, 'তোমার সবতাতে বাড়াবাদ্রি, রাজেন। সেকাল আর নেই ভাই, এই গাঁয়েও নেই। নইলে এত বড়ো মেয়ে নিয়ে ভবানন্দ নির্বিবাদে টি কৈ আছে, একঘরে হচ্ছে না? আজকালকার ছেলেরা বিয়ের আগে কোর্টসিপ করে, চিঠি লেখে, ফটো পাঠায়, আর এ তো নিরিমিষ আশীর্বাদ করা। মানে, একটা কিছু প্রেজেণ্ট করা। বলে নি যে, মেয়ের সঙ্গে নিরালায় আজ একটু কণা কয়ে' দেথব, এই ঢের।'

'আর সেটার মধ্যেও লেজিটিমেসি ছিল।' অমিয় ফোড়ন দিল।

'না, না, করতে চায়, করবে বই কি আশীর্বাদ।' ভবানন্দবাব্ ফতোয়া দিলেন: 'আর, স্বামী দেবতা, সেই তো আশীর্বাদ করবে। তুমি যাও, প্রমিয়, জগদীশকে নিয়ে এসো। চলো, আমিও যাচিছ।'

মেয়ে গা সমস্বরে কলাধানিত হ'য়ে উঠলো। রাজেন রইলো চুপ করে', গুর্ম হ'য়ে। অর্থাৎ দেখানে সে আর রইলো না।

त्तथारक रकारणत्र घरत्र विशय माञ्चाक्किला, वार्गारक-वारक स्मरबन

কুঠার উলু শুনে সে ব্রলো, জগদীশ তাকে দেখতে আসছে। ব্কের মধ্যিটা অসহ্ আনন্দে কেমন ঠাণ্ডা হ'য়ে জমাট বেঁধে গেল, মনে হলো তার শরীর এত মুর্ছনা যেন সইতে পারবে না।

কতদিন পরে সে আসছে, যেন জন্ম-জন্ম পরে। তার জন্তে কত্কাল সে প্রতীক্ষা করে' বসে' ছিলো, দিনের নিরালায় আর রাতের অঘুমে। কাউকে তোমরা বলো না, রোজ সকালে ঘুম ভেঙে ঈশ্বরের কাছে সে প্রার্থনা করেছে, আর কিছু নয়, তার যেন বিয়ে হয়। আজ তার অধিবাস, কাল তার সেই বিয়ে। আশ্চর্য, তারো জীবনে সে এলো, পথ চিনেকাথা দিয়ে কী করে' যে এলো তা কে বলবে! এ কি কখনো ভাবা, যায় দিনের আলোয়, এ কি কখনও ধরা যায় হাত বাড়িয়ে? তথু সে তার গরিব বাণ-মাকে মৃক্তি দিয়ে যাচ্ছে না — নিজেও সে মৃত্তিতে বিক্যারিত হ'য়ে পড়বে, সমস্তটা আকাশের মতো! মৃহতে তার সমস্ত দারিন্তা যাবে বারে', গৃহ থেকে, দেহ থেকে। সে সেজে উঠবে, বেজে উঠবে, ভরে' উঠবে। ভাবতেও ভয় করে। থ্ব একটা হথের সময়, ভালোবাসার সময়, মাহুযের বৃঝি এমনি ভয় হয়।

মাকে প্রণাম করবার সময় তাঁর পা ছুটো সে অনেকক্ষণ আঁকড়ে রইলো।

মা বললেন, 'ভয় কিলের ?'

পূর্বকে আর যে-ই ভয় করুক, পূর্যমূথী করে না। রেখামনে-মনে একটু হাসলো।

মাথায় পাগড়িটা ভালো করে' এঁটে প্রত্ন চাদর-ঢাকা সতরঞ্চির উপর বদেছে, কুন্ঠিত মুখে রেখা এদে দাঁড়ালো।

অমিয় বললে, 'বোদো।'

ত্ব'টি পা মুড়ে মনোরম কোমলতার ভঙ্গিতে রেখা বসলো।

প্রতৃশ তাকে দেখলো এবার মুখোমুখি। কালো বটে দেখতে, বিজ্ এ-কালো যেন শান্তি, এ-কালো যেন শীতলতা। তেমন করে' দেখতে জানলে সব কিছুরই যেন নতুনতরো অর্থ ফুটে ওঠে। প্রথমাগমের দিন থেকে ধরলে যৌবন তার দেহে তথন রাশীকৃত হ'য়ে ওঠবার কথা, কিছ শ্রমে ও সেবায় সমস্তটি শরীর তার মার্জিত, মেদবিরল। সহুরে মেয়েদের বেলায় যেটা কক্ষতা বলতে পারো, সেটা এখানে বিষণ্ণতা, যে-বিষণ্ণতা গ্রামের সমস্ত সবুজে, সমস্ত নীলিমায়। স্কুলরী বলতে পারো না, বলতে পারো পরিছেয়। সতেজ একটি সজীবতা তার শরীরে সহজ একটি দীপ্তি বিস্তার করেছে। মাটির সঙ্গে সংযুক্ত সবুস্ত একটি সহ্যক্ত্ ক্লান্তর্গ শ্রমার সে-স্বাস্থ্য শুধু একটা শারীরিক অর্থে নয়। যদি বলি তার এই ক্লাটুকু পর্যন্ত স্বস্তু, তা হ'লেই কিছুটা হয়তো বুঝতে পারবে।

এমন কি, প্রতুল যে প্রতুল, তারো একবার মনে হলো এ-মেয়ে তার যোগ্য নয়। কথাটা ঘুণার নয়, বিযাদের। তার এত অভিজ্ঞতা, এত অজস্রতা, এত ঐশ্বর্ধ — কিছুই যেন কুলিয়ে উঠবে না।

কিন্ত ঐ তার ফিলজফি, পাশার দান যথন পড়ে' গেছে তখন চাল দিতেই হ'বে, ঘুঁটি পাকুক কিন্বা কাঁচুক। চাদরের তলা থেকে মথমলের একটা কেন বা'র করে' রেখার হাতের কাছে নে এগিয়ে দিলো।

'খুলেই দেখান না কী আছে।' কে-একটি প্রগলভা মেয়ে ভিড়ের ু মধ্য থেকে বলে' উঠলো।

মোড়ক খুলে অমিয় দেখালো, মুক্তোর নেকলেস।

'বি চমৎকার।' বহু কণ্ঠ ঝলদে গেল সেই মুক্তোর ছাভিতে।

সেই প্রগলভা মেয়েটিই বুঝি বললে, 'ওটা অমনি করে' হাতে দিলে চলবে না, গলায় পরিয়ে দিতে হবে।'

'তা' দিচ্ছি পরিয়ে।'

প্রত্ন এতে পেছপা নয়, হাঁটু মুড়ে সে এগিয়ে এলো, আর কে জানে, রেখাও হয়তো গলাটা দিলে। সামান্ত বাড়িয়ে। কিন্তু ঘাড়ের উপর তার স্থিপীক্ত থোঁপাটা হঠাৎ ভেঙে পড়াতে হ'পারের হুক হ'টোর সংস্থিতি ঠিক অহমান করা যাচ্ছে না। চুলের মধ্যে থানিকক্ষণ অযথা হাঁপিয়ে উঠে হুক্টো ছেড়ে দিয়ে প্রতুল বললে, 'ও তুমিই পরো। আমার দারা সন্তব নয়।'

অল্প একটু হেসে কাঁধের ওপারে হাত হু'টি উত্তোলিত করে' বেঞা . চোখের এক পলকে নেকলেসটা পরে' ফেললো।

সঙ্গে-সঙ্গে শত রসনায় হাসি, অনেকটা থেন প্রত্তার প্রাজয়ে।
নিচুম্থে রেথাও হাসছে, কিন্তু দে-হাসির অর্থ: তুমি এত সহঁজে হার
মানলে কেন ?

এমনি একটা ভাববিনিময়ের সময়, ভর সন্ধে বেলা, উঠোনের ও-কোণ থেকে তীক্ষ গলায় একটা আর্তনাদ উঠলো: 'ওরে জগু এসেছিদ, আমার জগু এতদিনে ফিরে এলি বাবা!'

প্রতুল ভড়াক করে' লাফিয়ে উঠলো: 'পিসিমা!'

প্রায় ষাট-সত্তর বছরের এক বৃড়ি কাঁদতে-কাঁদতে টলতে-টলতে বারান্দায় উঠে এলেন, মূথে তাঁর সেই এক আর্তনাদ: 'ভরে কোথার তুই ?'

প্রতুল তাঁকে ছ'হাতে সাপটে ধরলো।

'ওরে হতভাগা, এতদিন বাদে আমাদের মানে পড়লো?' পিনিমা, জরায় কুঞ্চিত, থর্ব পিসিমা, প্রতুলের প্রশন্ত ব্কের মধ্যে মৃথ গুঁজে হাপুস চোথে কেঁদে উঠলেন: 'গদা তোকে ডেকে-ডেকে হায়-হায় করে' চলে' গোলো, তুই একটিবারো ফিরে তাকালিনা। কোথায় ছিলি এতদিন?' 'বনে-বাদাড়ে, পাহাড়ে-পর্বতে।' প্রতৃল তাঁকে নিচূ হ'য়ে প্রণাম করলো: অমন অস্থির হয়ো না, এখানটাতে বোদো। এই তো ফিরে এসেছি, এবার ভয় কী।' প্রতৃল বুড়িকে সতরঞ্চির উপর বসিয়ে দিলো।

পিদিমা তার বুকে-পিঠে সম্নেহ হাত বুল্তে-বুল্তে বললেন, 'কতো বড়োটি হ'য়ে উঠেছিস, কী জোয়ান। সেই সে-দিনের জগু!'

, 'স্ময়ের দোষ, পিসিমা।'

্ত্র রে, তুই নাকি থুব বড়োলোক হয়েছিদ, কী সব তিদির না পিপুলের ব্যবসা করে' ?'

'কোমাদের আশীর্বাদে, পিসিমা। শিগগিরই আরো বড়োলোক হ'তে যাচ্ছি।' বলে' প্রতুল পার্যাসীনা রেথার দিকে সসঙ্গেত দৃষ্টিক্ষেপ করলে। বললে, 'কেমন আছো তুমি ?'

'আর আছি !' পিদিমা বললেন, 'চোথেই ভালো দেখতে পাচ্ছি না আজকাল।'

প্রতুল বললে, 'তা চোথে ছানি পড়ে' থাকে, কোলকাতায় আমার ওথানে যেয়া, কাটিয়ে দেব'খন।'

পিসিমা আখন্ত হ'য়ে বললেন, 'হাা রে, তুই নাকি ভবার বড়ো মেয়েটাকে ব্রিমে করছিন ?'

ठाँत क्या छत्न नकरन भना ছেড়ে হেদে উঠলো।

'তোরা হাসছিদ কেন লাছু'ড়িরা ?' পিসিমা ঝয়ার দিয়ে উঠলেন . 'এক পয়দা দেবে না থেছেব না, উপোদ করিয়ে দান, উপোদ করিয়ে বিদায় — এ আবার একটা বিয়ে নাকি ?'

'দেয়া-থোয়া দিয়ে কী হ'বে, পিসিমা, আমার অনেকই তো আছে।' প্রতুল সকরণ স্থিয়ব্বরে বললে, 'এখন কেবল পাত্রীটি নিয়ে কথা। ্র্দাবকেও একদিন ভিক্ষায় বেঞ্চতে হয়েছিলো পিসিমা, কিন্তু তার ক্ষ্ণা মিটিয়েছিলো শুধু অন্নপূর্ণা।

'এ আবার একটা পাত্রী নাকি?' পিসিমা ততোধিক ঝক্ত হ'য়ে উঠলেন: 'অন্নপূর্ণা তো নয়, শাশানকালী। আমি বৃঝি তাকে দেখি
নি ভেবেছিদ? এইটুকু বেলা থেকে দেখছি।'

কিন্তু সম্প্রতি তাকে দেখতে পাছেন বলে' মনে হলো না।

তাই সম্ভর্পণে রেখার দিকে একটু এগিয়ে তাকে চুপি-চুপি বলার মতো করে' প্রতুল বললে, 'তুমি এখন যাও। আমারই সামনে তুনি তোমার নিন্দা শুনবে এটা অসহা।'

রেথা উঠে চলে' গেলো।

পিসিমা তার আগের কথায় ফিরে গিয়ে বললেন, 'এ-বিয়ে আমি হ'তে দেবো না।'

প্রত্ন বললে, 'এ-বিয়ে হবে বলে'ই তো তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো।'

'হবে বনলেই হবে।' পিসিমার চোথে আবার বান ডেকে এলো: 'গদা আজ বেঁচে থাকলে এ-বিয়ে সে আজ ঘটতে দিতো নাকি? এমন একটা পোড়ো ঘরে?'

প্রতৃল দেখলো, এ-আলোচনা অবাস্তর। তাই সে বললে, 'আমাকে না বলে' ক্যাকর্তাদের বলো। আমি চললাম, অমিয়। তোমার লোক হাট থেকে মিষ্টি নিয়ে ফিরেছে। অধিবাসের তত্ত্ব সাজাই গৈ যাই। তুমি এসো চটপট।'

পিদিমা যথন আদেন, রাজেন বিশ্বাস বা'র-বাড়িতে মজুর খাটাতে ব্যন্ত, তাই এ-আলোচনায় দে পক্ষ ছিলো না। খবর পেয়ে ব্যন্ত হ'য়ে সে ছুটে এলো। এদে দেখলো বুড়ি নির্দন্ত মুখে অগ্নিস্রাব করছে। কার্য-কারণ থোঁজ না করে' সে সটান প্রশ্ন করলে: 'চিনতে পারলেন জগদীশকে ?'

'চিনবো না, সোনার কার্তিক জগদীশ দিখিজয় করে' বাড়ি ফিরেছে, চিনতে পারবো না ? একটা হাঁচি দিলে পর্যস্ত তাকে চিনতে পারি। রক্তের চান, নাড়ির টান।'

রাজেন শুর হ'য়ে গেলো। বললে, 'চিনতে পারলেন, এ গদাধরের ছেলে জগদীশ ?'

. 'তবে কি এ করিমদ্দির ছেলে অজিমদ্দি ?' পিসিমা ম্থিয়ে উঠলেন:
কই, ডাকো দেখি তোমাদের ভবানন্দকে। তার আকেলটা একবার
দেখি!'

ভবানন্দবাবু কাছেই কোথায় ছিলেন, অপরাধীর মতো সামনে এসে জানতে চাইলেন তাঁর কী ঘাট হয়েছে।

'আপনার কী আম্পর্ধা শুনি, আপনি গদাধর বাঁডুয়্যের ছেলেকে জামাই করতে চান ?' পিসিমা কোমর বেঁকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ভবানন্দবাব্র মৃথ কাঁচুমাচু করে' উঠলো। বললেন, 'আমাদের চাওয়াতে কি কিছু হয় ? সব ভগবানের ইচ্ছে।'

'তা তো ব্ঝলুম, কিন্তু ক'টি হাজার টাকা তাকে দিয়েছেন, ভনি ?'

'कारथरक प्रार्वा ?' ज्वानकवाव् ज्ञानम्र्यं वनातन ।

'কোখেকে দেবা !' পিসিমা উঠলেন ভেঙচিয়ে : 'ছেলেমান্থ্য ভূলিয়ে কেলে-কিঞ্জিলি মেয়ে পার করছেন, বলি মাগনা ।'

'সব 🜣 জগদীশ, জগদীশৈর উদারতা।'

'খুব যে উদারতা ফলাচ্ছেন দেখছি, কিন্তু ছেলের মাথার উপরে কেউ নেই এমন কথা মনেও স্থান দেবেন না!' পিদিমা তাঁর বৃদ্ধ বন্ধদে যভদুর স্কৃষ্ট একটা বীরত্বের ভঙ্গি করলেন: 'আমি আছি। এমন শুকনো বিয়ে আমি হু'তে দেবোনা।'

ভবানন্দবাব্ নিতান্ত বিরক্তম্থে রাজেনের দিকে তীব কটাক্ষ করলেন। বললেন, 'তথন বলেছিলাম এ-সব হাঙ্গাম বাধিয়ে কাজ নেই। গোঁয়ারের একশেষ, কথাটা তুমি কানেই তুললে না।'

রাজেন সাজ্যাতিক অপ্রস্তুত হ'য়ে গেলো।

তার এই ত্রবস্থাটা সবচেয়ে বেশি উপভোগ করলো অমিয়, যে আমুপ্রিক সমস্ত ব্যাপারটা থাপে ধাপে অনুধাবন করেছে। এ-সব কথা সে তো আগেই বলে রেখেছিলো — সত্যি কিনা! নাটক নিয়ে তার কারবার, সে জানে কোন দৃশ্যে কী ঘটে ওঠে!

কাচারি-বাড়িতে যাবার আগে দে শুধু বললে, 'হাতুড়ি থাকলেই ভাকারি করা চলে না, বৃদ্ধি থাক। চাই। এখন পিসিমার শুকনো ছাত তৈলাক্ত কঞ্চন।'

সে-দিনের রাত্রিটা দ্র' কারণে উল্লেখযোগ্য। এক, পথশ্রান্তিতেই হাক বা যে কারণেই হোক, প্রতুল বিভোরে ঘ্মিয়ে পড়ল — আর অভি অধিক গরম পড়ার জন্মেই হোক বা যে কারণেই হোক, রেখার চোথে এক রেখা ঘ্মও এলো না। ঘুমের মধ্যে প্রতুল কী স্বপ্ন দেখলো তা ক জানে, কিন্তু রেখা দেখলো জেগে-জেগে স্বপ্ন, যে-স্বপ্নে রয়েছে ছার্দান্ত কলান, যে-স্বপ্নে তুমি যা ইচ্ছে ভাবতে পারো, গড়তে পারো, মৃছতে গারো। যাকে লেখাপড়া বলে রেখা তার কিছুই শুমেনি বটে, কন্তু কল্পনার উদ্দামতায় সে পিছে পড়ে' থাকবে না। কী যে সে গাবছে তার কোনো হিসেব নেই, কেননা ঘুমে কে স্বপ্ন দেখা যায়, জেগে ইঠে তুমি তার একটা বিবরণ দিতে পারো, কিন্তু জাগন্ত যে-স্বপ্ন তার মি কোনো চেহারা আঁকতে পারো না। সে রেখা থেকে রেখায়

যায় গড়িয়ে, রঙ থেকে রঙে যায় ফেটে, বিবর্ণ, একাকার হ'য়ে এ-নিক ঠিক করেছ, ও-দিক পড়েছে ভেঙে; ও-দিক সামলাতে গেছ এ-দিককেও আর খুঁজে পাচ্ছ না। এইটুকু শুধু বলতে পারি, যে-শ্বপ্ন সে দেখছে সে একটা খুব হথের শ্বপ্ন: সে-শ্বপের আকৃতি নেই, অবয়ব নেই, তব্ সে একটা প্রচণ্ড, প্রকাণ্ড হ্বথ। এই হ্বথ নিয়ে, এত হ্বথ নিয়ে সে ঘুম্তে পাচছে না, পাছে ঘুম্লেই সেটা শুধু একটা শ্বপ্ন হ'য়ে ওঠে।

শেষরাতের ঘোলাটে জ্যোৎসা ফিকে হ'তে-হ'তে ভোর হ'য়ে গেলো।

দিধিমুক্তল সেরে রেখা আবার এসে শুয়েছে। শুয়ে-শুয়ে রেখা দেখলো
সমস্ত সংসার কাজে-কর্মে মেতে উঠেছে — ঘর-ধোয়ার শব্দ, বাসন-মাজার
শব্দ, কাপড়-কাচার শব্দ। কোন ছেলেটা কাঁদছে, কার হাত থেকে
কোন জিনিস পড়ে' ভেঙে যাছে, একটা করতে আরেকটা কে ছড়িয়েছিটিয়ে দিছে। সে আছে শুয়ে, কুঁকড়ে, জামদানি শাড়ির রাঙা আঁচলে
গা তেকে।

পাড়ার সমবয়সী অথচ বিবাহিতা একটি মেয়ে ঘরে চুকে বললে, 'তুই এখানে শুয়ে আছিস, রেথা ?'

রেখা মিষ্টি করে' হাসলো: 'আজ আমার ছুটি।'

মেয়েট তার পাশে বসে' বললে, 'শেষকালে তোরো বিয়ে হ'লো।'

এক গা রমণীয় কক্ষতা নিয়ে রেখা উঠে বসলো। চুলটা ভেঙে ফেলতে-ফেলতে হেসে বললে: 'আমারো।'

'আর এমন রাজপুত্রের সঙ্গে।'

द्रिश भना नाभिएय वनल, 'मक्तिमित्र मक्ता।'

'ওম., নেকলেশটাংশপরে'ই শুয়ে পড়েছিলি।' মেয়েটি বিজ্ঞপ করে' উঠলো।

'সভািই তাে!' সলজ্ঞ সন্ত্রাসে রেখা তাড়াতাড়ি সেটাকে খুলে

ফেললো; বললে, 'মা বলেছিলেন বাক্সে তুলে রাথতে, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, একদম মনে ছিলো না। ছি ছি, সবাই দেখলে কী ভাববে!' রেথা একেক করে' চুলের কাঁটাগুলো খুলে ফেলতে লাগলো।

'এখনো তো এটাকে তুই তুলে রাখছিদ না, কোলে নিয়ে আছিদ।'

'বাজের চাবিটা মা'র আঁচলে। মনে পড়লো, তথন ভুল করে' বাজের মধ্যে থাপটাই শুধু তুলে রেথেছিলাম।' রেথা তেমনি নির্ভয়ে হাসলো।

এদিকে প্রত্লের হয়েছে মৃধিল। এক মৃহুর্ভ দে একা প্রাকৃত্তে পারছে না, সব সময়েই তাকে ঘিরে গোলাকার একটি ভিড় হ'য়ে আছে । দাড়ি কামাচ্ছে, সব রয়েছে তার মৃথের দিকে চেয়ে, সাবানে তার্ম কত ফেনা ওঠে, রেডের তার কী পরিমাণ ধার! ফিল্রেট্র থাচ্ছে, সবাই হাঁ করে' আছে ধোঁয়া গেলবার জন্তে। ঘড়িতে চাবি দিছে, এটা যেন প্রায় মোটর চালানো। তার কাপড়ের ঝুল, জুতোর পালিশ, পাঞ্জাবির ঢিলেমি — সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা অলৌকিকতা আছে, এমন কি, যথন সে একটা হাই তোলে, হাঁচি দেয়। প্রতুলের মনে হচ্ছিলো সবাই যেন তাকে বেশি করে' দেখছে, একট্-বা খুটিয়ে-খুটিয়ে, তাকে সনাক্ত করতে, তাকে বা'র করে' ফেলতে। সবাইর চোথে যেন রাজেনের সেই বিষাক্ত, সন্দিয়্ম দৃষ্টি।

কেননা একসময় স্পষ্ট শুনতে পেলো — রাজেন কোন একজন অপরিচিত যুবককে সম্বোধন করে' বলছে: 'কোলকাভায় তুই একে কোনোদিন দেখেছিদ, ব্রঙ্গ?'

ব্রন্ধ উচ্চ্ছাসিত হ'য়ে উঠলো: 'দেখেছি ২ই কি, এ যে ভারি নোন্ ফেস।'

**<sup>&#</sup>x27;( 每 9** ?'

'मिन्टिन्दक, जीवन श्रामित्री।'

'নাম জানিস ?'

'नाम की करत्र' वनरवा ? তবে वकुछा मिरछ छरनिछ।'

'কোথায় ?'

'শ্ৰন্ধানন্দ-পাৰ্কে। ঠিক এমনি পাগড়ি মাথায় দিয়ে।'

ত্পুরের স্টীমারের সময় প্রতুল অমিয়কে চুপিচুপি জিগগেস করলে:

'বডিদির অাসার কিছু খবর পেলে ?'

্ট্রিগ্রেস করি নি।' এ-সব ব্যাপারে অমিয়র মেজাজ ভারি চটে আহি।

'একবার থোঁজ নিলে মন্দ কী।'

'এলে নাসবেন। এক পিসিমাকে নিয়েই হাঁপিয়ে উঠেছেন বাছাধনরা। এর পর বড়দি এলে ল্যাজে-গোবরে হ'য়ে যাবেন। আহ্বন না। তাঁর আসাই তো চাই।'

কিন্তু থবর পাওয়া গেল তুপুরের দীমারে কেউ আদে নি। কিন্তু এর পরেও একটা ফেরি আছে, রাত ঘেঁদে।

## 8

দশটা চুয়ার মিনিটে লগ্ন, এগারোটা পঁচিশ মিনিট পর্যন্ত। আরেক লগ্ন আছে সেই ভোর রাত্রে, সাড়ে-ভিনটের কাছাকাছি। আটটা বাজতেই বধ এসেছে আসরে, একটু আগেই, কেননা আগে থেকেই সভাসীন থাকাটা প্রায়-অর্থেক থাসদথল। এদিক থেকে অফুষ্ঠানের অনেক ক্রটি ছিলো, কিন্তু বিপদে নিয়ম চলে না, যেহেতু নিয়মকভারা মানে শাস্ত্রক্ত পুরোহিতরাও এক্ষেত্রে আর্থিক বিপন্ন। টাকা পেলে টিকি পর্যন্ত কেটে ফেলা যায়, এ তো ক'টা নিয়ম-কান্থন ছাঁট-কাট করা। সাতপুক্ষযের নাম না জানলে বিয়েটা আর পণ্ড হ'য়ে যাবে না। শোলোক আওড়ে পুরোতরাই প্রতুলকে অভয় দিয়েছে।

মফস্বলের নিমন্ত্রণ হয় মধ্যাহে, আর সে-থাওয়া স্থক হয় ঠিক সন্ধেবেলা। পরের দিন না রেথে এরা আগের দিনে উপোস করিয়ে রাথে। সেই সব উপোসির দল খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রতীক্ষা করে' আছে বিয়ে দেখবার জন্মে। যাত্রা শুনবার জন্মে যেমন তারা ভিড় করে' থাকে, তথন থেকে, যথন বাশ খাটিয়ে সামিয়ানাটা শুধু টাঙানো হয়েছে।

এমন সময় জনরব, রাতের ফেরিতে সনৎ এসেছে।
রাজেন উঠলো উৎফুল্ল হ'য়ে। বললে, 'তোমার স্ত্রী কোথায় ?'
শোনা গোলো, তার এখন ভরা মাস, রেলে-স্টীমারে আ'
স্থিত তার

রাজেন তবু দমলোনা। বললে, 'চেন একে ?'

সনৎ হেসে বললে, 'ই্যা-না বলা আমার সাধ্য নয়। জগদীশের 
যথন দশ বছর বয়েস তথন আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর ওকে আমি 
বেশি দেখি নি। জানোই তো, তথন আমি আলোয়ারে একটা চাকরি 
নিয়ে গিয়েছিলাম।'

'তবে, ঘোড়ার ভিম, ভোমাকে ডেকে আনতে গেলাম কেন ?' রাজেন মাটতে একটা লাথি মারলো।

'প্র দিদিই উত্যোগ করে' আমাকে পাঠিয়ে দিলে, বৌ-সমেত ওকে একেবারে আমাদের ওথানে ধরে' নিয়ে য়েতে।'

'আমাকে ক্বতার্থ করতে।' রাজেন ভেঙচিয়েঁ উঠলো: 'একবার চেমে দেখ না ভালো করে', ভোমার স্ত্রীর চেহারার সঙ্গে কোথাও এর এতটুকু সাদৃষ্ঠ আছে কিনা।' সনৎ ইতন্তত ক'রে বললে, 'আমি ভাই ফিজিওগনমিতে এক্সণার্ট নই।' 'কিন্তু গাধার দক্ষে তো তোমাকে গরুর মিল করতে বলছি না। দেখনা একটু ভালো করে'।'

'তা যদি বলো', দ্র থেকে নির্নিমেষে থানিকক্ষণ প্রতুলের দিকে চেয়ে থেকে সনৎ বললে, 'মিল থানিকটা আছে ভাই। চিবুকের দিকটা ঠিক আমার স্ত্রীর মতো।'

'আর আমার এই কপালের দিকটা? এটাও ঠিক তোমার স্ত্রীর মুক্তে ব্রয়?' রাজেন দাঁত থিঁচোল। বললে, 'সমস্ত সংসার তুমি স্ত্রী-ময় দৈখছ। নইলে এই বুড়ো বয়েসে—'

তাকে বাধা দিয়ে সনৎ বললে, 'কেন, তোমার সন্দেহ করবার কারণ কী 🕍 নৈ

'কারণ কী! বিয়ে করতে কেউ কথনো মাথায় পাগড়ি বেঁধে আসে? এটা কি মাড়োয়ারির বিয়ে ?'

'সেটা এক্সপ্লেন করে নি ?'

'বলেছে, চুল ছাঁটতে গিয়ে অসমান হয়েছিলো। এটা একটা একপ্লেনেশান ?'

'হ'তে পারে মাথায় কেনো কাটা-ফাটার দাগ আছে, সেটা ঢেকে রাথতে চায়।'

'এই না হ'লে বৃদ্ধি !' রাজেন থেঁকিয়ে উঠলো : 'দাপ থাকবে তো সে চুল গঞ্চাবে, বাবরি রাথবে। তা ছাড়া—'

'ভাছাড়া আবার কী ৷'

'তা ছাড়া, বিয়ে করতে আসছে, সঙ্গে একটা বর্ষাত্রী নেই ?'

'এই কথা! দাঁড়াও, আমি একটু কথা কয়ে দেখি।' বলে' সনৎ আসরের দিকে অগ্রসর হ'লো। 'কে, জামাইবাবু না ?' প্রতুল উৎফুল ব্যস্ততায় তুই হাতে সনতের পায়ের ধুলো মাথায় নিলো।

'আমাকে চিনতে পারলে ?' সনং সম্বেহে হাসলো।

'আমাকে আপনি চিনতে পারলেন, আর আমি পারবো না? বিয়েতে ডাকিনি বলে' কি আপনাদের স্বাইকে ভূলে গেছি নাকি? বড়দি কেমন আছেন?'

জগদীশ বড়দি বলে'ই ডাকতো তার স্ত্রীকে।

সনং প্রত্তুলের পাশ ঘেঁদে বসলো। ক্রমান্বয়ে তার দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের কথা, বিপজ্জনক জীবনগাপনের কথা, বর্তমান সম্পদ-প্রতিপত্তির কথা সেরে আন্তে-আন্তে দে ঘরোয়া কথার অবতারণা করলে 🚉 📆 মনে রাথতে হ'বে — জগদীশ নিরুদ্দেশ হয়েছিলো যোলো বছরৈ দী না দিতেই এবং তার আগের পারিবারিক ইতিহাস সম্বন্ধে সনতেরে। জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তার ব্যক্তিত্ব যাচাই করতে হবে এমন ভাবে সে মোটেই প্রস্তুত হ'য়ে আদে নি, নইলে সে স্ত্রীর কাছ থেকে ছোট-খাটো অথচ অনেক সব সবিশেষ ঘটনার তালিকা নিয়ে আসতো। এতদিন পরে নিক্লদেশ ভাই ফিরে এসেছে থবর পেয়ে ব্যাকুল বোন বেচারা তাকে ছই হাতে ঠেলে পাঠিয়েছে তাকে ধ'রে নিয়ে আসবার জন্মে। এ যে তার ভাই না-ও হ'তে পারে, এমন অসম্ভব সন্দেহ তাদের কাক্যরই মনে আসে নি। তবু কথার নিবিড়তার মাঝে সনৎ তাকে ত্-একটা প্রশ্ন করলে, যেগুলি নেহাৎই মামূলি ও মোটা। এই যেমন, বাবাকে তার মনে পড়ে কিনা, তাদের চাঁদপুরের সেই বাসা, বড়দির বিয়েতে তার সেই গলায় মাছের কাঁটা আটকানো এবং সব সে নির্ভূল উত্তর দিলে। সনতের মনে কুয়াসার একটি আশও রইলো না। কথোপকথনের তরলভায়, বয়স্থ শালার সঙ্গে যতটা সম্ভব, সে ছুটো-একটা থেলো রসিকতাও করলে।

সনৎ উঠে এলে রাজেন উৎস্থক হ'য়ে জিগগেস করলো: 'কী দেখলে '

'আমার শ্রালক।'

'তোমার মাথা আর মৃঞ্। চলো চা থাবে চলো।' রাজেন সনংকে বাজীর মধ্যে টেনে নিয়ে গেলো।

প্রতুল ঘড়িতে দেখলো, সাড়ে ন'টা। আর বেশি দেরি নেই।

মুধুর সম্বন্ধের একটি ছেলে কোখেকে একটা হার্মোনিয়াম নিমে এনে অনেকক্ষণ ধরে' প্রতুলকে একটা গান গাইবার জন্মে সাধাসাধি করছিলো, কিন্তু প্রতুল কর্ণপাত করে নি। কিন্তু এবার, এতক্ষণে, তার সভিনু-কৃতিন্দ্র ইচ্ছে করলো, গান গায়। মনেও বেশ ক্ষৃতির হাওয়া দিয়েছে, রগ্গও আসন্ন, আর এতগুলি লোক কথন থেকে খড়কে মুথে দিয়ে বসে' আছে। প্রতুল মধুরসম্পর্কিতকে বললে, 'আনো তোমার হার্মোনিয়াম।'

সবাই ভেবেছিলো বিয়ের আসরে সব বরকেই গান গাইতে বলা হয়, আর কোনো বরই গায় না। আর যদি বা কেউ গায় কালে-ভদ্রে, নেহাৎ পাড়াগাঁ বলে'ই গায়, যেখানে খোলের উপরে বাজনা নেই, হরেক্ক্স-র উপরে গান নেই। বড়লোক গাইবে, মিষ্টি লাগতেও পারে বা।

প্রত্ব চাবি টিপলো ও সঙ্গে-সঙ্গেই গলা দিলো ছেড়ে। সে-গলা সচরাচর শোনা যায় না, গ্রামে কেন, মফম্বলের সহরেও নয়। ভোর রাতে উঠে সাধা গলা, দরাজ, নিভাজ। চড়ার দিকে যেমন কাজ, তেমনি নেমে আসার পথে ছোট-ছোট থোঁচ। আর হার্মোনিয়ামের চাবিগুলি নিয়ে যেন আঙুলের সার্কাস দেখাছে। অগায়ক গ্রামের লোক অনছে বলে' এতটুকু সে কার্পণ্য বা কাতরতা দেখাছে না, সে গানু গাছে শুধু নিজের উদ্মাদনায়, কে অনছে বা না অনছে তার খেয়াল

নেই। যে যেথানে ছিলো ঘনিয়ে আসতে লাগলো, এমন-কি বাড়ির মেয়েরাও হাতের কাজ কেলে উৎকর্ণ হ'য়ে রইলো।

একথানা ল্টির সঙ্গে আন্ত একটা কাঁচাগোলা মূখে পুরে সনং জিগগেস করলে: 'কে গায় ?'

এক আঁটি কুশাসন নিয়ে কে-একটা চাকর যাচ্ছিলো এখান দিয়ে হেঁটে, বললে, 'নতুন জামাইবাবু।'

'কে, জগদীশ ?' সনৎ ভরামুথে অস্পষ্ট একটা বিশ্বয়োক্তি করলে। 'তাই হবে।' রাজেন বাইরে উকি মারলো: 'এ-অঞ্চলে এর্মন গান তো কই শুনিনি।'

'বলো কি, জগদীশ এমন গায়! চলো, শুনি গে।' সাইবর পাটি ছটো বিক্বতির সীমা পর্যন্ত প্রসারিত করে' সনং কাঁচারে জিল গলাধ:করণ করলো, এক ঢোঁকে থানিকটা জল থেয়ে রাজেনকে টানতে-টানতে বললে, 'চলো।'

রাজেন প্রতিবাদ করলো: 'গান শোনবার আমার সময় নেই। যজ্ঞের জন্মে এখন আমাকে ইট জোগাড় করতে যেতে হবে।'

'হবে'খন তোমার ইট।' সনৎ তাকে টেনে নিয়ে গেলো।

তাদেরকে দেখে এবং রাজেনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে' অমিয়
বললে, 'আস্থন সনৎবাবু।'

সনংকে দেখে প্রতুল নি:শব্দে একটু হাসলো এবং গুণী সমজদারের উপস্থিতি বিবেচনা করে' উদারা থেকে তারা পর্যন্ত গলার লৈ একটা নিদারুণ কেরামতি দেখালো।

ভিড় ঠেলে সনং আর এগিয়ে এলো না, দরজার কাছেই রইলো দাঁড়িয়ে। গান থামলে শুধু বললে, 'আরেকথানা ধরো, বেশ বিফিটিং দি অকেশান।'

এবার প্রতৃল ধরলো একটা গঙ্গল। আর তবলার অভাবে অমিয় ঠেকা দিতে লাগলো তাকিয়ায়।

গান শেষ হ'বার আগেই সনৎ রাজেনকে নিয়ে বেরিয়ে এলো। কিছুটা দূর আড়ালে চ'লে গিয়ে সনৎ বললে, 'এ জগদীশ নয়।'

'নয় ?' রাজেনের মর্মন্ল পর্যস্ত চম্কে উঠলো: 'এই দিব্যজ্ঞান হঠাৎ হলো কি করে' ?'

ু 'জগ়দীশ গান গাইতে পারে না।' শেষের কথাটায় সনৎ অসম্ভব বিশার দিলে।

'ভার মানে ?'

্রিপ্র নি আমার খণ্ডরবাড়িতে কোনো শালাও গাইতে জানে না। ভাত-বাঁধর আর হাই-তোলা ছাড়া কেউ কোনোদিন হাঁ করে নি।'

'এটা তোমার কোনো কাজের কথাই হ'লো না।' তর্কের কষ্টি-পাথরে যুক্তিটা রাজেন যাচাই করতে চাইলো; 'পরেও তো দে শিথতে পারে।'

'পারে না। যোলো বছর বয়েদ পর্যন্ত যে গানের গা জানতো না, বে-বাড়িতে গানের কথা উঠলে বাড়ির কর্তা দিন্দুক খুলে রাম-দা নিয়ে ব্যঞ্চতেন, দে-বাড়ির ছেলে এমন ওক্তাদ হয়ে উঠবে, এ অবিখাতা। শোনো,' রাজেনকে নিয়ে সনং আরো কিছুদ্র অগ্রসর হ'লো: 'আমার জন্তে মেয়ে দেখতে গিয়ে বাবা খণ্ডরমশাইকে জিগগেদ করেছিলেন, জার মেয়ে গাইতে-বাজাতে পারে কিনা, তার উত্তরে খণ্ডরমশাই স্থান-কাল ভূলে দটান বলে' উঠেছিলেন: 'গাইয়ে বাজিয়ে চান, বাজারে তের বাইজি পাবেন, আমার মেয়েকে নয়।' এমন বাপের ছেলে জগদীশ।'

'হ'তে পারে সেই রিপ্রেশানের এই প্রতিক্রিয়া।'

'হ'তে পারে না।' সনৎ গলায় আরো দৃঢ়তা আনলো: 'বোলো বছর পরে হঠাৎ ভার এই গানবালনার দিকে ঝুঁকে পড়াটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। আর এ-গান থেয়ালের গান নয়, শুনেই ব্রুতে পারছ, এটা দীর্ঘ সাধনায় পাওয়া। আরামের মধ্যে, কর্মহীনতার মধ্যে, একটু বা বিলাসের মধ্যে যে-সাধনা সম্ভব। যোলো বছরের যে-ছেলে নিক্লদেশ হ'য়ে পথে বেরিয়েছে, খাওয়া ও থাকার যার সংস্থান নেই, আজ কুলি কাল ভিথিরি সেজে যাকে থাছা জোটাতে হয়েছে — সব থানিক আগে তার নিজের মুধে শুনলুম — বিনে টিকেটে যে ভারত ভ্রমণ করেছে, আজ রেঙ্গুন আর কাল কোয়েটা, সে বসে'-বসে' অনায়াসে দিব্যি এই বাঙলা গীতাভ্যাস করলো — এ আমি কিছুতেই বিখাস করতে পারবো না।'

'কিন্তু তার পরেও তো সে শিথতে পারে, যথন ব্যবসা করে' হার্তে তার অনেক টাকা এলো ?'

'সে তো আরো পরে। তথন আরো অসম্ভব। কর্মানিরাত এমন ব্যবসাদার তুমি পাবে না যে টাকা না বাজিয়ে ইন্মানিয়াম বাজাতে বসেছে। মোটকথা, সনং তপ্ত, অসহিষ্ণু গলায় বললে, 'তার রজেই এই গানের বীজ নেই। ভাইয়ে বোনে তারা ছ'জন, কিছ এরা কেউ হার করে' কাঁদতে পর্যন্ত পারে নি। এমন পরিবার তুমি পাবে না, যেখানে স্বাইকে ফেলে একজন মাত্র গাইতে পেরেছে, আর এমন উচু দরের গান।'

'পরিবারের বাইরে, বিদেশে থাকলে পারবে না কেন ?'

'বিদেশে থাকলেও, যে-অবস্থায় সে ছিলো, তার প্রেক্ষ গানের এই ঝোঁক হওয়াটাই অহৈতৃক। সে তোমাকে আগেই বলনুম। জগদীশ গানিক পারতো, তবে তার ভাই-বোনেদের মধ্যে আর কেউও নিশ্বম্ব পারতো। আমার দিকটা যেমন শুকনো, আমার স্ত্রীর দিকটাও তেমনি। তাই বিষের যুগ্যি বুড়ো মেয়েটা শত চেষ্টা-চরিত্র করে'ও আজ পর্বস্থ এক গাইন ভ্যাবাতে পারলে না।'

রাজেন হেসে বললে, 'তোমার মেয়ে পারে নি বলে' আর কেউ পারবে না এটা ভাবা তোমার বাডাবাডি।'

'তবেই ব্ঝতে পারছ, আমার দিক থেকে যেমন নয়, তার মা'র দিক থেকেও সে এ-রস গ্রহণ করতে পারে নি। তার মামারা মৃগুর ভাঁজতে পারে, কিন্তু হার ভাঁজে নি জীবনে, আর মামিরা বাইজি হ'বার ভয়ে গান গাওয়া দ্রের কথা, গান শুনেছে কিনা সন্দেহ। সেই দৈত্যকুলে এই প্রহলাদের আবিভাব হ'লো এটা আমি মানতে পারবো না, কিছুতেই না। তর্ক নয়, তর্কে হেরে যেতে পারি', সনৎ প্রায় আন্তিন গুটোলো: 'কিন্তু আমি ওকে ধরবো। তুমি এসো।'

ক্রান্ত্র আর কেউ নিলো বলে, রাজেন কিছুটা আশন্ত হ'লো বটে, কিছুনি বিশ্ব করিবতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হ'তে পারলো না। বরঞ্চ নরাম্মীয় এই বিয়ে করতে আসা ও অহৈতৃক মাথায় একটা পাগড়ি বাঁধা, এ ত্'টোই তার প্রধান চকুশূল।

দিতীয় গান শেষ করে' প্রতৃল একটা সিগরেট ধরিয়েছে, দরজার 
গাছে এসে সনং ডাকলে: 'জগদীশ, শোনো।'

ক্রামাইবাব্ ভাকছেন, জুতোর মধ্যে প্রায় কোঁচাশুদ্ধ পা চুকিয়ে চাউকে ঠুকে কাউকে ঠেলে প্রত্ন হস্ত-দস্ত হ'মে বাইরে বেরিয়ে এলো। সনৎ বললে, 'আমার সঙ্গে একটু এসো, দরকার আছে।'

জামাইবার তার বিবাহের বর্ষাত্রী-জনোচিত কোনো অন্থপান চান জনা জানুরান্ন কোতৃহলে সে একটু হেসে বললে, 'কোথায় ?'

'কোথাও নয়। এই রাস্তায় একটু বেড়াবো, কতদিন পরে দেখা।'

## '<del>কিছ</del>—'

'বিষের লয়ের এখনো দেরি আছে। দাও, একটা সিগরেট দাও।' নং ভার পকেটের দিকে হাভ বাড়ালো। টিন থেকে সিগরেট খুলে দিয়ে প্রত্বল বললে, 'চারদিক যে অন্ধকার।'
'ভয় নেই সঙ্গে আমার টর্চ আছে। পাড়াগাঁয়ে এসেছি, টর্চ আর পিন্তল
ছটোই আমার সঙ্গে করে' এনেছি।' বলে' শেষেরটা বার না করে' টর্চটাই
সম্প্রতি সনৎ বার করলো। খানিকটা আলো হ'তেই প্রত্বল তার মুধের
দিকে তাকালো, তার অভূত লাগলো দেখতে সনৎ ঠোঁটে চেপে সিগরেট
এখনো ধরতে শেখেনি।

ব্যাপারটা প্রতুলের ভালো লাগলো না। বিশেষ করে' রাজেন বিশেষও যথন তাদের পিছু আসছে। একবার বলনে, 'অমিয়কে ডাকি /

'তুমি এত কাবুল-কান্দাহার করে' এলে, আর এই সামান্ত অন্ধকারকে ভোমার ভয়।' সনং চলতে লাগলোঁ: 'তারপর সঙ্গে আফুন ক্রিন্টাইটা নামজাদা ডাক্তার। সাপও যদি কামড়ায়, ফার্স ট্ এইড থে কিন্তিটাইটাই হবে না।'

'বিয়ে করলেই লোকে একটু ভীক্ন হয়, না ?' প্রত্যুল আলাপটাকে নৈর্ব্যক্তিক করতে চাইলো: 'তথনই তো লোকে লাইফ-ইনসিয়োর করে, রিস্ক্ নিতে ভয় পায়।'

'তা, বিয়ে তো এখনো হয় নি। আর ভাই, বিয়ে করলেই তো ফুরিয়ে গেলো: তথন আর পরের মেয়ে রইলো না, নিজেরই বউ হ'য়ে উঠলো। দর্জির দোকানে জামার ছিট যথন পছন্দ করে' আসি, ভাবি, কীথোলতাইই না জানি হবে, ছেঁটে-কেটে ছিটটা যথন জামাত হ'য়ে গায়ে ওঠে, মনে হয়, ধ্যেৎ, ঠকিয়ে দিয়েছে।'

প্রতৃল হেলে উঠলো। বললে, 'আবার আপনার গায়ের জামা দেখে অন্ত লোকের চোথ টাটায়।'

'তা টাটাক্। তোমার নিজের কথা বলো। রাজপুতনার কোথায় গিয়েছিলে ?' 'যোধপুরে।'

'দেখানে করতে কী ?'

'ধর্মশালা ঝাঁট দিতাম।'

'দেখানেও ধর্মশালা আছে নাকি ?'

'ধর্মশালা কোথায় নেই ?'

এমনি কথা বলতে-বলতে তারা এগোতে লাগলো। অনেকটা এগিত এসে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে পড়ে' হাতের সিগরেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলা-কওয়া নেই সনং প্রতুলের বাঁ হাতটা বাঘের থাবা দিয়ে চেপে ধরলো হঠাৎ তার গলার স্বর অন্তরণ থেকে এক লাফে উত্তরদ্ধ হ'য়ে উঠলো বলুকুত্রেক্রা, এ-গান তুমি শিথলে কোথায় ?'

ক্রিটা প্রতুল কিছু হদিস পেলো না। শৃত্য চোথে চারদিকে একবার চাইলো। ভীত, মৃঢ় গলায় বললে, 'কেন, গানটা কি ভালো নয় ?'

'ভালো নয়! ভীষণ ভালো, চমংকার ভালো, ক্লাসিক্যাল গান ভালো বলে'ই তো বলছি, এ-গান তোমাকে শেখালে কে, কবে ?' সনং আরো জোরে চাপ দিলো।

'শেখাবে কে ! ও আমার ইনবর্ণ। ছেলেবেলা থেকেই আমি গাই। বাবার তানপুরা ছিলো তাই নিমে গলা সাধতাম। পরে যথন লক্ষ্ণো ছিলাম, ওন্তাদের কাছে শিথেছি।' প্রত্লের ম্বর কেমন আর্দ্র, আছের হ'য়ে এলে

'প্রস্থাদ্য তোমার বাবার তানপুরা ছিলো, ছেলেবেলা থেকে তুমি গলা সাধতে!' সনং সজোরে তার হাত মৃচড়ে দিলো, বাজের মতো হুষার দিয়ে বললে, 'বলো, তুমি কে?'

'(क षावात ! जनतीम --'

'क्लामीन (का आभाव চाकरत्रत्रा नाम। वरना निल्लात्र ।'

'আমি গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড়ে। ছেলে, আমার ছোট ভাইর নাম কালীক্ষ্ম, তার ছোটটির নাম —'

'রাথো তোমার সব মৃথস্ত। বলো, তোমার বাবা তানপুরা ছাড়া আর কী বাজাতেন ?'

ে 'তাঁর শেতার ছিলো, এপ্রান্ধ ছিলো।'

'বলো, তাঁর বাড়িতে কথন গানের আসর বসতো ?'

'দোলের সময়, সরম্বতীপুজোর সময। কেন, বড়দির কাছ থেকে শোনেন নি ?'

'রাজেন, এ সব জানে, সব জানে।' বলে' সনৎ প্রতুলের মুখের উপর মারলো এক প্রবল ঘুদি। বললে, 'এগনো বলো তুমি কে ?'

'একি, ভদ্রলোকের ছেলেকে আপনি মারবেন নাকি ?' প্রড়েই অন্ধকারের উপর অন্ধকার দেখলো।

'গদাধর ছেডে এখন বৃঝি শুধু ভদ্রলোকে এসেছ ?' এই বলে' রাজেন তার বাঁ হাত ধরলো চেপে। এতক্ষণে রাস্থা পেয়ে তার রাগ একেবারে লেলিহান হ'য়ে উঠলো: 'ছুপিড, স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার, এক নিরীহ ভদ্রলোকের মেয়ের তুমি সর্বনাশ করতে এসেছ ?'

এত বিপদেও প্রত্ন হাসলো। বললে, 'বিনে করা কি মেয়ের সর্বনাশ করা ?'

'একশোবার। যদি দে বিয়ে বেজাত, বেঘরে হয়। তুমি তো অন্তের নাম ভাঁড়িয়ে ঠকাতে এসেছ, জোচ্চোর, স্বই্ঞ্লার!' বলে' রাজেন তার ঘাড়ে এক রন্ধা মেরে বসলো।

'কিন্তু ঠকিয়ে আমার লাভ কী বলুন।' প্রতুল একটা কাতরোধিক করলো: 'ভেবে দেখুন এতে আমার কী স্থলারটা হবে, এই বিয়ে করে'। মেয়ে আপনাদের একটা কিন্তুরী নয়, আর তার ভেতর দিয়ে রাজস্বও কিছু একটা আমি পাবো না। বরং উলটে আমাকেই এই বিয়ের খরচ জোগাতে হয়েছে।'

'কলিকালে সেইটেই তো আশ্চর্ষ। গাঁটের পয়সা খরচ করে' ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে কালো মেয়ে বিয়ে করতে আসা।'

'চোথে যাকে ভালো লাগে, তার জন্তে মান্ন্যে আরো অনেক দাম দেয়।' এত ত্বংথেও প্রতুল কবিত্ব করতে ছাড়লো না : 'ব্রলাম আমার বেলায় এই দাম পর্যাপ্ত হ'য়ে ওঠে নি । বেশ তো', ত্ব'জনের মৃঠির মধ্যে ত্ব'টো হাতই শিথিল করে' দিয়ে দে বললে, 'বেশ তো, আমার আইডেন্টিটি নিয়ে যথন আপনাদের সন্দেহ হচ্ছে, আর মান্ন্যের বংশপরিচয়টা যথন তার ললাক্তিলোখা থাকে না, তথন মিছে গোল করে' লাভ নেই । আমাকে ক্রেডু দিন, আমি চলে' যাই।'

'তাই বাবে, তবে ত্ব' ক্রোশ দ্বে থানাটা একটু ঘ্রে যেতে হবে কট করে'।' বলে'রাজেন তাকে সামনের দিকে সজোরে আকর্ষণ করলো। আর সেই সহাত্মভৃতিতে সনৎ।

'তাই যাচ্ছি, হাত ছাড়ুন। প্রতৃল সনতের দিকে ঘাড় ফেরালো: 'এ নিয়ে একদিন আপনাকে অমৃতাপ করতে হবে, জামাইবাব্। হাত ছাড়ুন বলছি। এ কী অস্তায় কথা! সারা রাস্থা আমাকে এমনি টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবেন নাকি ?'

'তবে তোমার পাগড়িটা খুলে দাও, কোমরে একটা গেরো দিয়ে রাখি।' বলে' একটানে সনৎ তার পাগড়িটা খুলে ফেললো।

'কী, হাত ছাড়বেন না ?' প্রতুলের কী যে হুর্মতি হ'লো, গোলো জোর ক'রে হাত ছিনিয়ে নিতে।

আর যায় কোথা! মুহুর্তে তার জামা গেলো ছিঁড়ে, পাশের একটা দাঁত গেলো আলগা হ'ছে, নাক ফেটে দরদর করে' রক্ত বেকলো।

গ্রামান্তরে ক'টা চাষা যাচ্ছিলো, সঙ্গে একটা কালি-পড়া ছারিকেন। একজন রাজেন বিশাসকে চিনলো, এগিয়ে এসে জিগগেস করলো: 'কী হয়েছে, ডাক্তারবাব্ ?'

রাজেন হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'মেয়ে চুরি করে' নিয়ে পালাচ্ছিলো।'

অভিযোগটা এ-অঞ্চলে অপ্রতুল ছিলো না। তাই কেউ উঠলো রেগে, কেউ উঠলো চমকে, আর কেউ বা পেলো মঙ্গা। শেষের জন জিগগেস করলে: 'কার মেয়ে ?'

'যারই মেয়ে হোক না কেন, শালাকে ধর্ দিকি পাজাকোলে করে', বোধহয় বেছঁদ হ'য়ে পড়েছে। গামনেই রামস্থলরের ছাড়া-বাড়িটা পড়ে' আছে না, সেথানে নিয়ে চল্। আর শোন্', রাজেন 'দর্ভাষ্ট একজনকে জিগগেদ করলে: 'তোর ঐ বোঁচকাতে ঘটি-বাটি শিশি-বোঁতল কিছু আছে, চট্ করে' পুকুর থেকে খানিকটা জল নিয়ে আয়। আর তুই একবার ছুট্টে মুখুজ্জে-বাড়িতে চলে' যা, দেইখানে কর্তাকে গিয়ে বলবি, যে বিয়ে করতে এদেছিলো, দে ধরা পড়ে' গেছে, দে জামাই নয়, অঞ্চ লোক, একটা বাটপাড বদমাদ। দেই সঙ্গে আমার বাড়ি গিয়ে আমার কম্পাউগুরেকে বলবি, ওয়্ধের ব্যাগটা নিয়ে যেন এক্ট্নি চলে' আদে।'

তথন থেকেই অমিয়র মনে একটা অশ্বন্তি ছিলো, প্রতুলকে অমনি ডেকে নিয়ে যাওয়ার থেকে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে ফিরলো না দেখে একটা লগ্ঠন নিয়ে সে খুঁজতে বেঞ্লো। আর ত্-একজনকে পাঠিয়ে দিলে এদিকে-সেদিকে। বিয়ের কথা তিনি ভূলে গেলেন নাকি ?

কিন্তু স্বাইর আগে অমিয়ই পেলো সন্ধান। বেড়ার ফাঁকে আলো ও ব্যস্ত একটা জনতার আভাসে। তার চেয়ে পৃথিবীতে যা-হোক কিছু সে ভাবতে পারতো— অমিয় মৃত, স্তর একটা শিলাস্তপের মতো রইলো গাঁড়িয়ে।

দেখলো বেড়ার গায়ে ঠেসান দিয়ে প্রত্ল-দা বসে', সারা শরীর ভিজা, মৃহমান। নাকটা ফুলে উঠেছে, নাসা-রজের কাছে কালো-কালো রক্তের ডেলা, ভুরুর উপরে কপালটা ফাটা, চিবুকের কাছটায় খানিকটা মাংস নিয়েছে খুবলে! সিল্কের পাঞ্জাবিটা ছেড়া, বোতামের ফিতেটা ঝুলছে আলগা হ'য়ে।

পেথে যাও তোমার বন্ধুর কীর্তি।' রাজেন অমিয়কে সম্বর্ধনা করলো।

্র্প্রেমিয়র দিকে প্রত্ন কী রকম ক'রে যে চাইলো বলা যায় না। ্রাসনং এগিয়ে এসে বললে, 'এখনো বলো তুমি কে ?'

'বলছি', প্রতুল শুকনো গলায় ঢোঁক গিললো: 'তার আগে আমাকে কথা দিন, আমার একটা অন্থরোধ শুধু রাথবেন।'

'রাখবো। কী অমুরোধ ?' সনং বললে।

'আমাকে দয়া করে' পুলিদে দেবেন না' প্রতুল মাথা নামালো।

'আচ্ছা, তবু সত্য কথা তুমি বলো।'

'বলছি।' প্রতুল জলের জন্ম এ-দিক ও-দিক চেয়ে আরেকটা ঢৌক গিললো: 'আমি জগদীশ নই।'

'তবে কে তুই ?' এবার রাজেন উঠলো হুন্ধার দিয়ে।

তাতে আমাদের আর কোনো ইন্টারেষ্ট নেই।' সনৎ বাধা দিলো; বললে 'তবে জগদীশের এত কথা তুমি জানলে কোখেকে ?'

'ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো রেম্বুনে, বঙর তিনেক আগে।' প্রতুল বললে।

'এখন সে কোখাছ ?'.

'সাংহাইয়ে কিম্বা আর কোথায়, আমি জানি না।' 'তবে ওর নাম তুমি ব্যবহার করতে চেয়েছিলে কেন ?' 'নইলে তাকে পাওয়া আমার সম্ভব্ছিল না।' 'তাকে দিয়ে তুমি কী করতে ?'

'কী করতাম জানি না, কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে আমি শপথ করে' বলচি', প্রতুলের তুই চোথে কালা দাঁড়িয়ে গেলো: 'তাকে বিয়ে করতাম, তাকে নিয়ে ঘর বাঁধতাম, তাকে নিয়ে স্থথী হতাম।'

'স্থা বার করছি তোমার।' বলে' রাজেন প্রতুলের শিথিল একটা হাত ধরে' সবেগে টান মারলো। মৃথ থিচিয়ে বললে, 'চলো, শ্রীঘরে না গেলে তোমার এই স্থার যোলকলা পূর্ণ হবে না।'

'থবরদার।' দপ করে' অমিয় উঠলো জলে': 'কথা দিয়েছেই পুলিসে দেবেন না। কথা রাখুন। একজনের সত্য যেমন পেলেন, তেমনি নিজের সত্যও রক্ষা করুন।'

সনৎও পুরোমাত্রায় সায় দিলো। বললে, 'যথেষ্ট হয়েছে। হয়তো বা তারো কিছু বেশি। এর পর আর কেলেঙ্কারি বাড়িয়ে কাজ নেই। আমি, তুমি, ভবানন্দবাব্, তাঁর মেয়ে সব নিয়ে একটা ল্যাজে-গোবরে কাণ্ড হ'য়ে যাবে। খবরের কাগজের কাটতি বাড়িয়ে কিছু লাভ হ'বে না।'

কম্পাউণ্ডার ওষ্ধের ব্যাগ নিয়ে এসে হাজির হ'লো। আর তার পশ্চাতে একটা উত্তাল জনসমূত্র। যারা ছিলো শ্রোতা, এখন তারা দর্শক।

যতদ্র সম্ভব রাজেন আর তার কম্পাউণ্ডার তাদের ঠেকিয়ে রাধর্তে লাগলো, আর সনৎ লাগলো সম্ভর্পণে প্রতুলের ক্ষতস্থানগুলি ড্রেস করে' দিতে। ভূক্ষর উপর প্লাষ্টার লাগাতে-লাগাতে সনৎ বললে, একটু-বা সমবেদনার হরে: 'এখন কী করবেন ?'

প্রতুল একবার ঘরের চারদিকে, একবার অমিয়র মুখের দিকে, একুরার নিজের জামা-কাপড়ের দিকে তাকালো। বললে, 'আপনারাই জানেন।'

'আমি বলি কি', দনং অমিয়কে লক্ষ্য করে' বললে, 'ওঁকে আমরা ঘাটে নিয়ে গিয়ে নোকোয় তুলে দিয়ে আসি, উনি চলে' যান। কী, পাুরব্বেন্ যেতে ?'

কষ্টে দাঁড়াবার চেষ্টা করে' প্রতুল বললে, 'পারবো। আপনি আর<u>ু</u> সমিয় যদি হাত ধরেন।'

্রহাত বাড়িয়ে সম্ভর্পণে অমিয় তাকে দাঁড় করালো, জামার ঘরে বোর্তামের ফিতেটা আটকে দিলো একেক করে।'

রাজেনের দিকে ফিরে সনৎ বললে, 'তোমারই জয় হ'লো, রাজেন। তুমি এদেরকে নিয়ে উল্লাস করো, আমি আর অমিয়বাবু এঁকে নৌকোয় তুলে দিয়ে আসি।'

বাইরে বেরিয়ে এসে সনৎ প্রশ্ন করলো: 'আপনার জিনিস-পত্র ?'
প্রত্তুল বললে, 'ও কিছু নয়। ও থাকবে অমিয়র কাছে। ইচ্ছে হয় আমাকে একদিন পৌছে দেবে, না হয় ফেলে দেবে আন্তাকুঁড়ে।'

এ-দিকে লগ্ন আসন্ন, বিয়ের বর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভবানন্দবাব্র কাছে পাবা মেলে থবর পৌছে গেছে, ও-বর বর নয়, ছদ্মবেশী

ছ্য়াচোর, গর্জনেই বোঝা গেছে গাধার গায়ে সিংহের চামড়া। তারপর

য়ধ্চন্দ্রের স্বাদ পেতেই বাছাধন স্ভৃত্বড় করে' স্বরূপ খুলে দেখিয়েছেন।

'মিথ্যে কথা।' ভবানন্দবাব্ গর্জন করে' উঠলেন: 'সব ঐ রাজ্ঞেন বিশেসের কারসান্ধি। বিশ্বে একটা কেউ তৈরী করতে পারে না, ভাঙতে

ওন্তাদ। স্বীকার করেছে! কী স্বীকার করেছে শুনি? নৃশংস মার थ्यत्न निर्दिष्ठ भरतत पाय निष्कृत यत्न' श्रीकात करत ! की अपनत আম্পর্ধা শুনি আমার জামাইর গায়ে ওরা হাত তোলে! পুলিস! পুলিস কেবল ওদের একচেটে! ওদেরকে আমি পুলিসে দিতে পারি না, ফুরা चामत थ्याटक वत जूटन निष्य शिष्य मात्र (मय ! अटानत की ! दिनाटवाई चामि বিয়ে।' বাড়িময় ঘূরে-ঘূরে ভবানন্দবাবু অস্থির উন্মত্তভা স্থক করলেন: 'এ-লগ্ন চলে' যায়, সাড়ে-ভিনটের লগ্নেভে বিয়ে দেবো। নাই বা হ'লো সে গদাধর বাঁডুয়োর ছেলে, হলোইবা সে বেজাত-বেঘর, তাতে রু<u>জ্ঞেনে</u>র की, शनाधत वांफुरगत जामारेत की! जाठ वर्रेंग, पर्य वर्रांग, शतकान বড়ো, না আমার মেয়ের স্থুথ বড়ো! ভাকে। স্বাইকে, আমি এর-স্কাতেই মেয়ে দেবো। এমন চেহারা, এমন বুদ্ধি, এমন উদারতা! ঠকিয়ে বিভে করতে এসেছে! আহক ! ঠকবে কে ! আমার মেয়ে না রাজেন বিখেন ? তোমরা ডাক ওকে, ধরে' নিয়ে এসো, যে করে' হোক আজ রাত্রেই আমি ওদের হ'হাত এক ক'রে দেবো। কাল ভোরে আমি আমার মা'র মান মুখখানা দেখতে পারবো না।' ভবানন্দ ছই হাতে মুখ ঢেকে শিশুর মতে। কেঁদে উঠলেন।

ঘাটে নৌকো ঠিক ক'রে দিয়ে সনৎ বললে, 'কেউ আপনার সঙ্গে যাবে ?'

অমিয় ইতন্তত করছিলো তার বিমৃত আচ্ছন্নতার মধ্যে; প্রতুল বললে, 'না, দরকার হবে না। শরীর অনেক স্বস্থবোধ করছি। নৌকো বেশ বড়ো আছে, মাঝিরা একটা বালিস দিয়েছে, পাটাতনের উপর দিব্যি শুরে থেতে পারবো। স্টিমার ঘাটটা আর না ছুঁরে স্টান গোয়ালন্দ চলে' বাবো ভাবছি, বদি এরা পথিমধ্যে রাজি হয়। কতক্ষণ পরেই চাঁদ উঠবে।'

নিজের পকেটটা অহভব করে' সনৎ বললে, 'সঙ্গে টাকা আছে ?'

প্রত্ব একটু-বা হাসলো। বললে, 'আছে। হয়তো একটু বেশীই আছে। সেটা নিরাপদ নয়।' বলে' মনিব্যাগ থেকে একতাড়া নোট বার করে' অমিয়র হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, 'যদি পারো, এই টাকাটা ভ্রান্ত্রন্ববাবৃকে দিয়ো। তাঁর অনেক ক্ষতি, অনেক হংখ, অনেক মনস্তাপ ঘটালাম। 'আর' প্রত্ব এক মূহুর্ত থামলো, বললে, 'আর, অধিবাসের তত্বে আদ্দেক জিনিসও দেয়। হয় নি। যা কিছু রইলো, সমস্ত ট্রাঙ্কটাই রেখাকে উপহার দিলাম। না, আর পাগড়ি নয়, এটাকে এখন সিল্লের চাদর ক্রববো। নমস্কার।' প্রত্বল নৌকোয় উঠলো; আবার বললে, 'নমস্কার। বড়াদকে প্রামার প্রণাম দেবেন।'

উৎসবের বাড়ি কথন অন্ধকারে ডুবে গেছে। মান্নের বৃকে মৃথ গুঁজে ক্রিদতে-কাদতে উপবাসী রেখা কথন ঘুমিয়ে পড়েছিলো, এক ঘুম পরে গাঁ ঝেড়ে উঠে বসে ভাবলো, বা, আজ তার বিয়ে না? সাড়ে তিনটের লগ্নে? তবে, এ কী! মা এখনো ভয়ে আছেন কেন ? এ কী, আলো জলছে না, বাজনা বাজছে না, পা টিপে-টিপে দরজা খুলে রেখা বারান্দায় ও বারন্দা থেকে উঠানে বেরিয়ে এলো, সামিয়ানাটা পর্যন্ত তুলে নিয়ে গেছে! সব গেলো কোথায় ?

কোথায়, কতদ্র সে গেছে ? নিশি-পাওয়ার মতো রেখা উঠোনটুকু পেরিয়ে বেড়ার বাইরে এসে দাঁড়ালো। ক্বঞ্চপক্ষের চাঁদ এসেছে আকাশে, তারই মতো চেহারায়; উপোসে শীর্ণ, প্রতীক্ষায় ক্লান্ত; তারি মতো বিনিদ্র বিছান। থেকে উঠে। সমন্ত রাতটাকে কি-রকম যেন অক্সরকম লাগছে, তার প্রথম অচেনা রাত। যেন এইখানেই কোথায় সে লুকিয়ে আছে, তার জত্তে। সে তো বর নয়, চোর। তবু তার সক্ষেই সে আজ যাবে। তাকে কী করবে দে ? খুন করবে ? কিসের লোভে ? তার গলায় যে কু-নেকলেস এ-ও ভারি দেয়। তবে, তাকে আর-কোথাও বেচে দিয়ে

আসবে ? কোথায়! রেখা মনে-মনে হাসলো তার আগে রেখার কাছে নিজেকে সে বেচে দিতো না ?

আমলকি গাছের উপর থেকে একটা পাঁচা উঠলো ডেকে, শুকনো পাতায় কি-একটা উঠলো থসথস করে'। রেখা আন্তে-আন্তে ৃত্যুর মায়ের পাশ ঘেঁসে এসে শুয়ে পড়লো।

## অপূর্ণ

কাঁচা মাটির রান্তার উপর দিয়ে সাড়ে সাত মাইল কয়াল-বার-করা

গ্রন্থক-প্লড়িতে আসতে-আসতে অসীমা ভাবছিলো, কী দৃশুই না জানি

দেখতে হবে। কিন্তু না, বাড়িটা পাকা, দোতলা: নিচে আপিদ, উপরে
কোয়াটার। পিছনের দিকে উঠোনটুকু ঘিরে রায়াঘর, পাতকুয়ো, পাইখানা,

কিন্তুখানি ক্ষেত করবার মতো মাটি। বাইরেটা একেবারে জকল,

আতর্বময় অন্ধকার দিয়ে তৈরি। যে-লোকটা আগে এখানে ছিলো সব

ছত্রখান, একাকার করে রেখে গেছে, ভাঙা হাঁড়ি, মুড়ো ঝাঁটা, ছেঁড়া

মাত্রর, মুটের গুঁড়ো — কী নয়! উয়্নটা পর্যন্ত আন্ত রাখে নি, শিকগুলি

নিয়ে গেছে। কুয়োতলা পর্যন্ত সার-ফেলা ইটের চিহ্নই শুধু আছে, ইট

নেই। আর এই বে-আক্র কুয়োর পাড়ে সে স্লান করবে কি করে' গু

'বাড়িওয়ালাকে শিগগির একটা বাথকম করে' দিতে বোলো।' অদীমা বিরক্তিতে ভূক কুঁচকে জিগগেস করলে: 'এর জল কেমন ?'

্ৰ্বাছেই একটা আপিসের লোক ছিলো, বললো 'ঘরধোয়া বাসন-মান্ধার কাল চলতে গারে।

'थावात कन?'

'কাছেই টিউব-ওয়েল আছে। এটার করে গাঁরের পেলিভেন্ কম লড়াই করেন নি।'

विश्वास केंद्र केंद्र विश्व केंद्र क

গাছ-গাছড়ার অন্তরালে অপরাষ্ট্রটিকে কেমন যেন ফ্রিমান দেখাছে। ত্'থানা ঘর ও রাস্তার দিকে অনতিপ্রশস্ত একটি বারান্দাতেই সমস্তটা স্থানাথ। অসীমা দেয়ালের দিকে চেয়ে হতাশ হয়ে গেলো; কী সর্বনাশ, কোনো ঘরেই একটাও তাক নেই। তবে কোথায় সে তার বাঁণানে! মাসিক-পত্রিকাগুলি সাজিয়ে রাথবে, তার হোমিয়োপ্যাথির বাক্তা, তার প্রসাধনের এটা-ওটা! কী ভয়ানক, সিলিঙে একটাও কড়া নেই, লেপের ছালাটা সে তবে টাঙাবে কোথায়? আর, আগে যারা ছিলো, তারা কি অস্তত একথানা ক্যালেগুরো রাথতো না ঝুলিয়ে? না, যাবার সময় দেয়ালের পেরেকগুলোও তুলে নিয়ে গেছে?

গ্রাম্য গণনীয়দের সঙ্গে বাক্যালীপ সেরে স্থ্রেশ্বর উপরে এ**সে ব্ললে,** 'প্রথমেই হচ্ছে একপেয়ালা চা!'

'না', অসীমা ঝন্ধার দিয়ে উঠলো: 'প্রথমেই হচ্ছে একটা চাইন্ধীন জল আনা, বাজারে যাওয়া, ঘর ঝাঁট দেয়া, বিছানা খোলা, এক গাদা কাজ বাকি।'

'সব হচ্ছে, তুমি ব্যস্ত হয়ে না। ঠাকুর গেছে জল আনতে, আপিসের একটা লোককে বাজারে পাঠিয়েছি, বিছানাটা খুলে নিজেই দিছি ঝাঁটা বার করে', তুমি শুধু দয়া করে' শোবার এলেকাটা পরিকার করে' নাও।' ভেক-চেয়ার খুলে হ্রেম্বর পা এলিয়ে দিলো; 'আজ, মনে করো, ধর্মলালায় আছি। কাল সকালে চাপরাশি জয়েন করবে, আর ভাবতে হবে না। ও ছুটি নিয়ে গেলো বলে'ই এত অহ্ববিধে।'

'আজ রাভে তবে আর রাখতে হবে না নাকি ?'

'কী দরকার! অচ্ছন্দ থাবার আছে টিফিন-কেরিয়ারে, ভারপর চা আছে আর তুমি আছ।' স্ত্রীর দিকে চেয়ে হ্ররেশর বাধানো দাঁতে হাসনৈত্র 'এই একটা অনিয়ম আর বিশৃঝ্লা একরাত্রির জয়েও কি তুমি সইতে পারবে না ?'

'পারবো', অসীমা ততক্ষণে বাক্স-পাঁটরা খুলে বসেছে : 'কোথা থেকে

ফুদ্ একটা লোহা কিম্বা শক্ত দেখে ইট নিম্নে আসতে পারো।'
'কী হবে ?'

'কপালে আমার পেরেক ঠুকতে হবে। কপালটা যে আমার দেয়ালের মতো সাদা হয়ে আছে দেখতে পাচ্ছ না ।' অসীমা একে-একে তার প্রসাধনের টুকিটাকিগুলি বার করতে লাগলো: 'আয়নাটা টাঙাতে হবে যে। টুল বার্বেটা

স্থরেশ্বর একটা বিস্তৃত হাই তুললো: 'দাঁড়াও, রাত হোক।'

'রাতে আমি কথনো আয়নায় মুখ দেখি নাকি ?' অসীমা থেঁকিয়ে ভঠলো: 'আর, বিছানাটা খুলে শিগ্সির ঝাঁটাগাছটা বার ক'রে দাও।'

চেয়ারে স্থরেশ্বর শরীরটাকে আরো শিথিল করে' ঢেলে দিলো: 'দাঁড়াও, তোমার হাতে এথুনি কিছু অস্ত্র দিতে আমার ভয় করছে।'

কতক্ষণ পরে বাড়িওলা এসে হাজির, বিনয়ে পরনের বস্ত্রথানি থেকে সমস্ত দেহটিই যেন অতিমাত্রায় থর্ব, সঙ্কৃচিত। কি-কি অস্থবিধে তাই একবার স্থানতে এসেছে।

ऋरतत्रत्रत्र व्यांड्र्ल मिर्य जीरक मिथिय मिरला।

'সৰ প্রথমেই একটা বাথকম চাই মশাই, ছাদ-দেয়া ঘেরা জায়গা, সক্ষে একটা চৌকচ্চা, পাড়টা বেশ থানিকটা চওড়া রাথবেন। আর, কোনো ঘরেও একটা তাক রাথেন নি কেন, তাক করে' দিতে হবে, মার দরজা — মানে আলমারির মতো। ভেতর দিক থেকে টানবার জন্তে দরজায় একটাও কড়া লাগানো নেই — আর জানালায় এগুলো ছিটকিনিনা, শোমার মৃত্ ? আর লেপের ছালাটা কি শৃত্তে ঝোলাবো? নিজে

ক্রপণ হয়েছেন বলে' জানলাগুলোকেও কি অমনি কঞ্স করতে হয় ?

এ কি জানলা না ঘূলঘূলি ? আর শুহুন, উঠোনে ইট পাততে হবে, এক

সারি কুয়োর দিকে আরেক সারি পাইখানার দিকে। বর্ষা সামনে,

আপনার রায়াঘর অমনি আল্গা একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পাবে না—

বৃষ্টির মধ্যে বারে-বারে ছাতা খুলে আর ছাতা মুড়ে কে যাওয়া-আসা

করবে শুনি ? নিচের বারান্দার সঙ্গে রায়াঘরটা জয়েন করে' দেবেন,

অস্তত টিনের ছাদ দিয়ে। আর শুহুন, কাল ভোরেই আমার একটা

গয়লা চাই, মেথর চাই, আরেকটা চাকর। সঙ্গে আমি শুধু ঠাকুর নিয়ে

এসেছি। বেশ একটা জোয়ান মজবুত চাকর আনতে হবে, অনেক ভারি

কাজ সংসারে। কত মাইনে এখানকার চাকরের ?' অসীমা একটাল

জিনিস-পত্তের মধ্যে থেকে ইণিয়ে উঠলো।

বাড়িওলা সবিনয়ে বললে, 'সব কি একসঙ্গে পারবো ?'

'না পারবেন তো ভাড়া পাবেন না বলে' রাখছি।' অসীমা শরীরে একটা দৃপ্ত ভঙ্গি আনলে: 'এ মশাই গবর্গমেণ্ট ভাড়াটে, চালাকি চলবে না। আপনাকে সাত দিনের আলটিমেটাম দিচ্ছি, সমন্ত করে' দিতে হবে, সমন্ত, যা-যা বললাম। ভাও ভো এখনো সব দেখি নি।'

কভক্ষণ পরে ব্রাজার এসে হান্ধির।

লঠন জালাবার জন্মে কেরোসিন তেল আসেনি, তাই অসীমার হাতে একটি টর্চ।

'ন্পিরিট এনেছ ?' লোকটার চোথ ঝল্সে দিয়ে **অসীমা জিগগে**স করলে।

'সে মা, সরকারি ডিসপেনসারি থেকে আনতে হবে।' 'তা হোক, আনলে না কেন ?' 'বাবু একটা টাকা দিয়েছিলেন, এ-সব কেনাকাটা করে' মোটে এই ভিন পয়সা ফিরেছে।'

'ভাই বলে' প্রদার জন্মে তুমি ফিরে এলে ?' অসীমা ম্থ-চোধের একটা অসম্ভব ভঙ্গি করলে: 'সরকারি ডাক্তারখানা হাকিমের নাম শুনলে এক বোতল স্পিরিট ভোমাকে বাকি দিভো না ?'

'দিতো না, মা।' লোকটা ভয়ে ভয়ে বললে।

'ভোমাদের এই ভৃত পাড়াগাঁয়ে কোনো মুন্সেফ আসে, না, ডিপটি ক্রান্ত : এই সাব-রেজিষ্টারই তো এথানকার একমাত্র হাকিম, একছত্র। মুন্সেফ মুন্সেফ, ডিপটিতে ডিপটি। এজলাসে বসে' বিচারও করতে হয়, সাইকেলে করে' কমিশনেও বেঞ্জতে হয়। মাইনেতে মাইনে, টি-এতে টি-এ। 'যাও', অসীমা গর্জন করে' উঠলো: 'দাড়িয়ে আছ কি হা করে' দেখি কেমন ভোমার সরকারি ডিসপেনসারি এক বোতল ম্পিরিট দেয় না ক্রেডিটে। যাও শিগগির। স্পিরিট এলে পরে আমি ষ্টোভ ধরিষে চা করবো।'

রাতটা অসীমার প্রায় অনিদ্রায় কাটলো, প্রায় একটা উত্তেজনার মধ্যে। কাল থেকে তার নতুন সংসার পাতা, নতুন সব জ্যামিতিক পরিস্থিতিতে — কোথায় টেবিল, কোথায় খাট, কোথায় আলনা, কোথায় বা ট্রাছ-স্থটকেল রাখবার বেঞ্চিটা। গুড়স্-এ মাল এখনো এলে পৌছ্র নি, সে তো একটা পাহাড় ভেঙে পড়বে। গবর্গমেন্টের মাল নিয়ে, যাই বলো, ট্রেন আরো আগে আসা উচিত। তারপরে বাজার কোথায়, কোন জিনিসের কী দর, ক' তোলার ওজন, মাছ এখানে সেরে বেচে না গোটা বেচে, কয়লা কি দিয়ে যায় না নিয়ে আসতে হয়। কখন ডাক্ আসে, কখন ভাক যায়, পোস্টাপিল কতদ্ব, খবরের কাপজ কখন বিলি

আর রাউজ, মোজা আর বালিদের অড়, টাই আর টেবিলের ঢাকনি ফাউ নেয় ভো? মনিহারি দোকান বলতে এরা কী বোঝে, কুল্কম আর স্থান পাওয়া যায় কিনা, পাউডার আর স্নো, ফিতে আর ফাংনা। চায়ের পাউও কত করে'? পাঁউফটিতে এরা চিনি মেশায়? এখানে নিশ্চয়ই জেলখানা নেই, তবে কোথায় সে খাঁটি সর্বে তেল আর আটা পাবে? তা ছাড়া এখানকার পাড়া-পড়শিরা কী রকম? গ্রামোফোনকে এখনো কলের পান, টকিকে এখনো বায়েস্থোপ বলে নাকি? এদেশে কি মুমকো এসেছে, আর্মলেট কিম্বা টায়রা? না, সেই অনুস্ত চলছে? কিন্তু সব চেয়ে দেখ দিকি চাপরাসিটার আকেল। সামান্ত ক'দেন ইস্টারের ছুটিতে তার বাড়ি যাবার কী হয়েছিলো, যখন জানে যে তারা আসবে। কাল কে বা জোগাবে তার চায়ের হুম, কে বা পাউফটি। উম্বন চাই, ক'টা দিনের জন্তে তক্তপোষ চাই, শিল-নোড়া চাই, স্নানের জন্তে মাটির হু'টো জালাঁ অস্তত দরকার। একবার আম্বক ও।

সকালবেলায়ই চাপরাসি এসে হাজির।
'তোমার নাম কি ?' অসীমা জিগগেস করলে।
'থোসালচক্র দাস।'

'এ-ডি-এমকে লিখে তোমার চাকরি নিমে নিতে পারি জানো ?' অসীমা রুঢ় একটা ভঙ্গি করলো।

'ছেলেটার অহথ ভনে বাড়ি গিয়েছিলাম, ভারি শক্ত অহথ।'

ভতোধিক শক্ত কথা অদীমার মৃধে আসছিলো, সামলে নিয়ে জিগগেদ করলে: 'কী হয়েছে ?'

'হুপিং কাশ। মৃথের আর পাতা পড়ছিলো না।' 'বয়েস কতো ?' 'এই মাস আটেক।' 'এখন কেমন আছে ?'

'আর নেই, মা। পশু রাতে মাটির তলায় তাকে পুঁতে এসেছি।'

অসীমা ক্ষণকাল শুব্ধ হ'য়ে রইলো, কিন্তু সে জ্ঞানে সরকারি কাজে শোকের অবকাশ নেই। সেবার তার বোন যথন মৃত্যুশয্যায়, সে বছ কাকুতি-মিনতি করে'ও ছুটি পায় নি। তার তা মনে আছে।

তাই সে বললে, 'যাও, একটা চাকর নিয়ে এসো।'

'নিয়ে এসেছি, মা।' বলে' থোসাল অন্তরালবর্তী কাকে যেন সামনে ক্রান্ত ইসারা করলো।

এমন কাউকে দেখবে অসী সা আশা করতে পারেনি। বছর তেরো-চোদ বছরের অপরিপৃষ্ট একটি ছেলে। মুখে ভীত, বিহবল একটা ভাব নিয়ে এদিক-ওদিক ভাকাচ্ছে।

সব-কিছু বলবার আগে অসীমা জিগগেস করলো: 'কী নাম ভোর ?'

'দেবেন্দ্ৰ—'

নাম শুনে অসীমা হেসে ফেললো। বললে, 'ঐটুকু ছেলের এত বড়ো নাম। কেন, দেবু, দেবু বলে' ডাকতে পারে না সবাই ?'

.'কে ডাকবে। বাপ-মা কেউ নেই', খোদাল বললে, 'ঘরছাড়া হ'য়ে এখানে-দেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো।'

'তা, তুই জন আনতে পারবি ?'

দাঁড়াব'র ভঙ্গিটা একটু সভেজ করে' দেবেন্দ্র বললে, 'থ্ব পারবো।' 'বাঁকে করে' গ'

'বাক না বইতে পারি, বালতি করে' বারে-বারে নিম্নে আসবো, মা।' 'ব্যলাম, কাকসান করতে হবে।' অসীমা আবার জিগগেস করলে, সিন মাজতে জানিক ?' '(पश्चिर प्र पिरन की ना शांत्रता वरना ?' সात्रि-मात्रि शतिष्ट्य पाँर परवट्ट शमरना।

'বাজার করতে ?'

'বাজার তো এই আপিসের নিচেই বসে, মা। ওপরের বারান্দ থেকে তুমিই দরদস্কর করে' কেনাকাটা করতে পারবে।'

'মাইনে কতো ?'

ভান হাতের আঙুল ক'টা প্রসারিত করে' দেবেক বললে, 'পাচ টাকা।'

'এত টাকা দিয়ে করবি কী ?'

'বাবার সাত কাঠা জমি মহাজনের কাঁছে বাঁধা আছে, সেটা ছাড়াতে হবে যে।'

'তা তো হবে, কিন্তু সকার আগে একট। নাপিত ডাকতে ইন্ট্র, থোসাল', অসীমা ব্যন্ত হ'য়ে বললে, 'ওর মাথায় এই বাবুই পাথির বাসাটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। আর, টাকা দিচ্ছি, কিছু ওর জত্যে কাপড়জামা কিনে নিয়ে এসো।'

আশ্চর্য, দেবেন্দ্রকেই চাকরিতে নেয়া হ'লো। লাভের মধ্যে হ'লো এই, ভারি রাথা হ'লো জল টানবার জন্মে, নিজের হাতে কয়লা ভেঙে ঠাকুরকে হ'লো উন্ন ধরাতে, আর এক বেলাতেই হ'-চুটো চায়ের প্লেট ভেঙে ফেললো বলে' অসীমাকেই বাসনের পাজা নিয়ে বসতে হ'লো কুয়োতলায়। তারপর দেবেন্দ্র যথন বাজার করে' আনলো, দেখা গেলো কী অসম্ভব দুর্যুল্যের দেশেই না তারা এসেছে!

'কী করবো, মা', দেবেজ হাসিম্থে বুললে, 'এক-ছুইই গুনতে জানি না, ডা এড-র থেকে এত বাদ দিলে কত থাকে, কে আমাকে শিথিয়ে দেবে ?' সন্ধের আগে আপিস থেকে ঘরে ফিরে স্থরেশ্বর ডাক দিলো 'দেবেক্স!'

কে একটা ছেলে কাছে এসে দাঁড়াতে স্থরেশ্বর বিরক্ত মুথে বললে 'তুই কে ? দেবেজ্রকে চাই—নতুন যে চাকর এসেছে সকালবেলা।'

দেবেজ गनक शिभूरथ वनरन, 'আমিই।'

'তুই দেবেন্দ্র ?' স্থরেশ্বর যেন হুমড়ি থেয়ে পড়লো।

'মা বলেছে আমাকে দেবু বলে' ডাকতে।'

'বটে! আর রাজ্যে চাকর ছিলো না ব্বি?' কাছেই কোথাও অসীমার উপস্থিতি অহভব কলে; স্থরেশর বললে, 'কী দেখে ভোকে ভোর মা'র পছন্দ হলো শুনি?'

'গোরাকি কম, মাইনে কম, কাজে বিচক্ষণ—'

'কত মাইনে ?'

'ভবিশ্বং পাঁচ টাকা, তবে মা বলেছে এক থেকে একশো প<sup>র্</sup>ত্ত গুনতে শিপলেই মাইনে চ' টাকা হ'য়ে যাবে।'

স্থরেশ্বর না হেসে পারলো না। চেয়ারে বসে' পা তু'টোঁ সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, দেখি কেমন ভোর কাজের বাহাত্রি। আমার এই জুভোর ফিতে খুলে দে তো!'

এ আর একটা এমন কী বেশি কথা এমনি একখানা ভাব করে' দেবেন্দ্র স্বরেশরের তুই পা কোলের উপরে টেনে নিয়ে মেঝেয় বসে' পড়লো। থানিকক্ষণ ধন্তাধন্তি করার পর অসহায় মূথে বললে, 'গোড়ালি ধরে' ফস করে' টেনে যে-জুতো খোলা যায় সে-জুতো পরো না কেন ?'

হুরেশর হাসতে লাগলো।

কিন্ত হাসি দেখে দেখেন্দ্রের আর সহ্ন হ'লো না। একটানে হক ওদ্ধ ফিতেটা সে ছি'ছে কেললো। সঙ্গে সংক্ষ : 'যা!' 'য়া! ভি'ড়ে ফেললি ?' জুতোর ডগা দিয়ে স্থরেশ্বর তার হাঁটুতে একটা ঠোকর মারলো।

'আহা! এতে একেবারে মারবার কী হয়েছে! ভারি তিন পয়সার তো একটা ফিতে, দাও, আমি খুলে দিচ্ছি।' কোখেকে অসীমা এলো ছুটে।

'করে কি, করে কি', স্থরেশ্বর শশব্যত্তে বললে, 'তুমি থূলবে জুভোর ফিতে!'

'কেন, কোনো দোয আছে ?'

'না, কোনোদিন থোলো নি কিনা—)' স্থরেশ্বর ভয়ে-ভয়ে বললে।

'অনেক কিছুই তো করি নি এর্ত দিন', স্বামীর পা-টা স্বসীমা জোর করে' টেনে নিলে: বাসন মাজি নি, মশলা পিষি নি, ঘর ঝাঁট দিই নি, মশারিটা টাঙাই নি পর্যস্ত। সব চাকরে করে' দিয়েছে।'

একবার দেবেন্দ্র ও একবার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে স্থরেশ্বর বললে, 'তবে এই নিন্ধর্মা বাচ্চা চাকর রেখে কী লাভ হ'লো ?'

'ক্তিই বা হ'লো কী ভানি ?' ফিতের হট্কাটা টানতে গিয়ে অসীমা আঁট করে' একটা গিঁটই লাগিয়ে ফেললো, সেদিকে ক্রক্ষেপ না করে' বললে, আগে যেখানে ছিলে, চাকরের মাইনে ছিলো সাত টাকা। এখানেও তার চেয়ে তোমার এক আধলা বেশি লাগবে না। দেবুকে দেব পাঁচ টাকা আর বাকি তু'টাকা জলের জন্তে। চুকে গেলো।'

'আর বাকি সমন্ত কাজ তুমি নিজে করবে ?' স্থরেশর নিজের প্রশ্লটাকেই যেন অবিশাস করচে।

'কেন, খুব একটা দোষের কাজ করবো নাকি? নিজের সংসারে নিজে থাটবো এর চেয়ে বড়ো হুথ আর মেয়েদের কী হ'তে পারে? অন্তত একুসারসাইজ তো হ'বে! সেদিন থবরের কাগজে পড়লাম, বদে' থেকে-থেকে মেয়েদেরো আন্ধকাল ডায়াবেটিন হচ্ছে।' বলতে-বলতেই জুতোর ফিডেটা সে সমূলে ছিঁড়ে ফেললো।

উল্লাসে দেবেক্স উঠলো লাফিয়ে: 'কই, মারো দেখি তো একবার মাকে।'

'हूंभ कद्, (मृत्।' अभीभा धमरक छेठला।

কিছ স্থরেশ্বর দেখলো তাতে শাসনের চেয়ে ক্লেহই বেশি প্রকাশ পাচ্চে।

্রভুধু পা ছটো সামনের দিকে আরো ছড়িয়ে সে মৃহ্মানের মতো একবার বললে, 'মধুস্দর্ম।'

যাই বলো, স্থরেশরের একটা ভাবনা ঘূচলো। আর তাকে মৃত্যুত্ ব্যস্ত থাকতে হবে না অসীমাকে ব্যাপ্ত রাথতে। বাঙলা ভাষায় এমন পত্রিকা বেরোয় না, ভাঙা কলো থেকে ডাস্টবিন পর্যন্ত, যা না অসীমার জন্তে সংগ্রহ করতে হয়, দিন থেকে সপ্তাহে, সপ্তাহ থেকে মাসে। আর বইর যা বিজ্ঞাপন দেখা যায়, যৌনবিজ্ঞান থেকে হুরু করে' ভাওয়াল-মামলার রায়। সব সময়ে তার বই চাই - ভয়ে-ভয়ে যা পড়া যায় - এক ঘুম থেকে আরেক ঘুমের মধ্যবর্তী মঞ্জুমিতে। তবু তার সময় থাকতো, আলগা ফাঁকা ঢিলে সময়, স্থরেশ্বর ভেবে পেতো না কী দিয়ে তা ভরে' ভূলিয়ে রাথতে পারে। জিনিসের মধ্যে বড়ো জোর একটা গ্রামোফোন আর একটা দেলাইরের কল। গ্রামোফোনে তারা দেই এখনো আঙ্গুর-वानाक नित्र बाह्य, बाद (मनारे वनक कथाना प्र'थाना क्रमान बाद বছরে ছ'টা সেমিজ। কিন্তু হঠাৎ আবিষ্কার করা গেলো অসীমার কালের আর অন্ত নেই। তার একটানা সেই প্রসারিত ভদিটা এখন নানা ছন্দে এঁকে-বেঁকে ভেঙে-চূরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে। এত কাঞ্চ করবার তার শক্তি ও উৎসাহ এলো কোখেকে স্থরেশ্বর ভেবে-চিন্তে

কিছু কিনারা করতে পারকো না। তার সংসার যেন হঠাৎ থ্ব বড়ো হ'রে উঠলো, এখান থেকে ওখানে এটা থেকে সেটায় কে যেন তাকে শত-সহস্র হাতে থাটিয়ে বেড়াচ্ছে। চাকরটার এক আঙুলও নাড়তে হচ্ছে না। পান সাজা থেকে জুতো বৃক্ষশ-করা, ঝুল-ছাড়া থেকে ঘর-মোছা, কাপড়-কাচা থেকে বাসন-মাজা, ভারি আর হালকা; উপরে আর নিচে, সমস্ত কাজই এখন অসীমার নিজের কাজ। এই কাজেই তার ছুটি, তার বিশ্রাম।

'চাকরটা তবে আছে কি করতে ?' হুরেশ্বর বিরক্ত হ'য়ে বললে। 'কেন, তোমার বাজেট তো আর ছাঞ্জির যার্যশনি। সাত টাকা ছিলো, সাত টাকাই আছে।'

'বেশ তো, ওটাকে না ছাড়াও, আরেকটা রাখো।'

'কী একবারে লাট-সাহেব হয়েছ যে ত্'-ত্টো চাকর রাখতে হয়র।'.
স্বামা ঝামটা দিয়ে বললে, 'ডোমার কোন কাজটা হচ্ছে না শুনি ?'

'কিন্তু মাইনে-করা চাকর থাকতে তুমিই বা এত খাটবে কেন ?' স্থরেশ্বর গলা নামিয়ে আনলো।

'শুয়ে-বসে' থেকে লাভের মধ্যে তো শুধু ভূ'ড়ি হচ্ছিলো', কথার সুলতায় অদীমা নিজেই হেসে ফেললে: 'এখন খেটে-পিটে চেহারার ঢিলেমিটা কেমন কমে' যাচ্ছে দিন-দিন। কেন পছল হচ্ছে না ?' অদীমা শরীরে একটা তির্থক ভঙ্গি আনলো।

'ছাই! আজকাল ভালো ক'রে চুলটা পর্যন্ত বাঁধো না। কোধায় বা তোমার স্বর্মা, কোথায় বা তোমার আল্তা! ভতে যে আস যেন ঘুমুতে আস।'

'আমার এত সময় কোথায়।' অসীমা কার্যাস্তরে চলে' গেলো। নিচু মোড়ার উপর লঠন রেখে, রাত্রে, মেঝের বলে' অসীমা কল চালিমে কী সেলাই করছিলো, সদ্ধের পর তাস থেলে বাড়ি ফিরে এসে কামা ছাড়তে ছাড়তে হুরেমর ডাকলো: 'দেবু।'

নামটাকে হস্থ না করে' আর উপায় ছিলো না।

'কেন ?' অসীমা সেলাইয়ের লাইন ভাঙতে-ভাঙতে উদাসীনের মতো বললে।

'এক গ্লাস জগ দেবে।'

'বোদো, আমি দিচ্ছি।'

'কেন, ও তবে আছে কী করতে?' স্বরেশ্বর ম্থিয়ে উঠলো। 'তোমার জল থাওঁথা নিম্নৈ কেছে কথা। জলের মধ্যে জল যে দেবে তার নাম লেখা থাকবে না।'

অপীমা কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে আনলো।

অদীমা ন্তর হ'য়ে দাঁড়ালো কঠিন কিছু বলবার জন্মে। গন্তীর হ'ছে বলনে, 'নিজের ছেলেকেও তুমি একদিন শালা বলতে পারবে দেখছি।'

'বেশ, ভোমার ছেলেকেই ডেকে দাও দয়া করে'।'

'হাা, ছেলে, একশোবার ছেলে। পনেরো বচ্ছর আজ বিয়ে হয়েছে, যদি হ'তো এমনি বড়োটিই সে হ'তো। হ'লে তথুনি-তথুনিই হয়', অসীমার গলা কেমন ছলছলিয়ে এলো: 'আর যথন একবার হয় না, হয়ই না।'

'তারা ব্রক্ষয়ী !' স্থরেশর পাতা বিছানায় শুয়ে পড়লো।
শ্বদীমা কাছে এসে বললে, 'কেন দেবুকে কী দরকার ?'
'গা-হাত-পা-টা একটু টিপে দিতো।'
'তা বললেই হয়। শামিই দিছি টিপে।'

'भिंग दिभा इत्व ना, बुलुत्ना इत्व।' ऋत्वश्वत शमला।

'আর দেবু একটা কী গঙ্গার ঘাটের নাপতে এসেছে। পাপড়ির মতো তো তার হাত-পায়ের ছিরি, একথানা বাসন মাঙ্গতে দিলে হাত টাটিয়ে ফোস্কা পড়ে। আমারটা যদি বুলুনো হয় তবে ওরটা তো স্বড়স্কড়ি হবে।'

স্বামীর পদ-সেবার মধ্যে সভীত্বের যতো কবিস্বই থাক, পায়ের উপর ষ্মসীমার হাতের স্পর্শ এসে লাগতেই স্থরেশ্বর অন্থির হ'য়ে উঠলো। বললে, 'কেন, ও নবাবপুত্রুর তোমার কী করছে ?'

অসীমা সজ্জেপে বললে, 'পড়ছে।', ●

'পড়ছে ?' এর চেয়ে মাথার একটা বাড়ি মারলে স্থরেশ্বর বেশি খারাম পেতো।

'হ্যা, হুপুরবেলা পড়া দিয়েছি, এখন ওর তা তৈরি করবার সময়খ'

প্রাণ খুলে যে হাসবে অদীমার ম্থের চেহারায় স্থরেশ্বর তার এতটুকু প্রশ্রম পেলো না। তাই কক গলায় বললে, 'লেথা-পড়া শিথে রেজেন্ট্রি আপিসের দলিল লিথবে নাকি গ'

এ যেন শুধু তার শিক্ষকতাকে অপমান করা। অসীমাও পাল্টা অবাব দিলো: 'কেন, শুধু নাম-দন্তথং-করা রেজেন্ট্রি আপিসের হাকিম হ'তে পারবে না?'

যাক্, তুপুরবেলাটাও অসীমার পরিপূর্ণ। টিফিন করা বা টিফিনের সময় বাড়ি আসার রেওয়াজ ছিলো না স্থরেশরের। কিন্তু এখন মাঝে-মাঝে সে তু'দশ মিনিটের ফাঁক খুঁজে উঠে আসে উপরে। দেখে, মেঝের উপর পাটি পেতে বসে' অসীমা শেলেট-পেন্সিল নিয়ে দেবুকে আঁক শেখাছে। অসীমার চুলগুলি থোলা, আঁচলটা বছদূর পর্যন্ত অলিত, সমন্ত চেহারায় কেমন একটা মাতৃন্থের তন্ময়তা, আর দেবুর তুই চোথে কৌতৃহলের বেন সীমা নেই, শেলেটের উপর পেন্ধিলের ক'টা চিহ্ন যেন তার কাছে আকাশের গায়ে তারার রহজ্ঞের মতো। যেমন নিঃশব্দে আসে তেমনি নিঃশব্দে হুরেশ্বর চলে' যায়। কোনদিন এসে দেখে অসীমা তাকে মুখে-মুখে ভূগোল শেখাচ্ছে — কী আমাদের দেশ, কতো বড়ো, কতো তার জেলা, কত তার নদী, আর কী অপরপ সে কোলকাতা, রাজধানী! শুধু একটা তালিকা দিছেে না, যেন সব আত্মীয়-স্বজনের কথা বলছে, জল পাথর মাটি সবেতেই যেন কী অসীম মমতা মাখানো। আর দেবুর বিশ্ময়ের অস্ত নেই, অহেতুক জিজ্ঞাসার। হুরেশ্বর আপিসে ফিরে গিয়ে অমৃতবাজারের পৃষ্ঠা ওল্টার্ম নি

'আমার জিনের প্যাণ্টালুন ছুচৈ, কী করলে?' আপিনে বেরুবার আবে বাস্ত্র ঘাঁটতে-ঘাঁটতে স্থরেশ্ব জিগগেদ করলে।

'কেন, ও হুটো তুমি পরতে নাকি ? ওদের তো পায়ের তলা দিয়ে স্থতোর ভূঁড় বেরিয়েছিলো।'

'কাঁচি দিয়ে কেটে নিলেই পরা থেতো — অস্তত হু' ছুট করে।'

'কাঁচিই চালিয়েছি বটে, তবে হাঁটুর কাছাকাছি।' অসীমা হাসলো

'क्टि फिलाइ नाकि ? किन ?'

'मित्रक हाक-भाग्डे करत्र' मिरबिहि।'

'এই না সেদিন কাপড় কিনে দিলে ?'

'দেখলাম হাফ-প্যাণ্ট পরলেই বেশি মার্ট দেখার।'

শুধু শার্ট, করেক মাসের মধ্যেই দম্বরমতো সে বাবু হ'য়ে উঠেছে।
শাংগ আট আনার রবারের জুতো ছিলো, মার্থানে চোদ আনার কেন্ড্ন,
এখন একেবারে আড়াই টাকার নিউ-কাট য়াল্বাট। ঘাড়ের থেকে
মাধার আধ্খানা পর্যন্ত ভাষগায় চিমটি দিয়েও তার চুল টানা যাবে না।
ধোপার হিসেবের খাজার সে একটা বেশ স্থায়ী ভাষগা করে' নিয়েছে।

কখনো যদি বা ধৃতি পরে, কোঁচাটা আর তার সজ্জিপ্ত, সঙ্কৃচিত থাকে না, ধুলো ঝেড়ে লুটিয়ে চলে। বুক-পকেটের ভিতর থেকে কমাল উকি মারে, যেখানে এসে দাঁড়ায় হাওয়াটা হঠাৎ এসেন্সের গন্ধে ঘুলিয়ে ওঠে। অসীমার শাড়িতে রান্নাঘরের ধোঁয়ার আর ভাঁড়ার ঘরের মশলার গন্ধ থাকে লেগে, কিন্তু তার প্রসাধনের মাসিক ফিরিন্তিটার ছাঁট হয় না। দেদিন ভি-পিতে একটা টাইম-পিস ছাড়িয়ে নিতে হ'লো। থোঁজ করে' দেখা গেলো, পুরোনো ঘড়িটা নিচে দেবুর শোবার ঘরে শিয়রের কুলুন্দিটার শোভাবর্দ্ধন করছে। য়ালার্ম দেয়া না থাকলে ছেলের ঘুম ভাঙে না।

একদিন দেবু এসে বললে, 'নিচে<sub>।</sub>' উ ঘরে আমি ভতে পারবো না, মা!'

অদীমার বুকটা ধক করে উঠলো: 'কেন ?'

'কাল রাতে ঘুমের মধ্যে ঠাকুর আমার গা থেকে কংলটা টেট নিয়েছে, মা। সারা রাত আমি শীতে হি-হি করে' কেঁপেছি।'

'(कन, अत्र कांथा निष्टे ?' जनीमा जल छेरला।

'বলে, ত্যানার কাঁথাতে শীত মানে না, তাই থালি-থালি আমারটা ধরে?'
টানাটানি করবে।' অভিমানে কি অপমানে দেবু ঠোঁট ফোলালো:
'তারপর এক তক্তপোসে ওর সঙ্গে শোয়া আমার পোষাবে না, মা। থালি
লাখি মারে, মশারি থেকে বাইরে ঠেলে-ঠেলে দেয় — মশার কামডে সারা
রাত আমি ঘুম্তে গারি না।'

'এত দূর !' অধীমা রাগে একেবারে ঠাণ্ডা হ'মে গেলো। 'বলে কিনা, তুই তো চাকর, নিচে নেমে শো না, লক্ষীছাড়া, আমার

এইটুকু তক্তগোনে তুই ভাগ বসাতে এসেছিস কেন ?'

সত্যিই তো, এ-কথাটা তো অসীমার মনে হয়নি এতদিন। আঞ্চ দেখলো, কত বড়ো একটাই না সে অসামঞ্চত্ত করে' বসেছে। ঐথানে ভয়েই কি ওকে মানায়, একপাশে যেখানে কয়লা আর ঘুঁটে টাল করা, মাকড়সার জাল আর পোড়া বিড়ি — সেই একটা নোংরা অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় ? রাজ্যের চাকরবাকর যেখানে এসে আড্ডা দেয়, বিড়ি ফোঁকে, জুয়ো থেলে, ম্থ-খারাপ করে। সেই আবহাওয়াটা কি ওর চরিত্রের অফুকূল হবে, কোথাকার কে একটা খোট্টাই বাম্নের সাহচর্ষ ? এ যেন সহর থেকে পান কিনে খাবার প্রমাণ দেবার জল্ফে নতুন জামায় পিক্ ফেলে গ্রামে ফিরে যাওয়া। নইলে এত তার সাজগোজ করিয়ে, ত্'আনা চোদ্দ আনা চূল ছাঁটিয়ে, ঘড়িতে য়্যালার্ম বাজিয়ে অসীমা আবার তাকে চাকরের ঘরেই ভতে পাঠায় কেন। এতে কি তার নিজের সম্মানই যোল আনা বজায় থাকছে ? এ যেন রাজা হ'য়েও কুকুরের জুতো-চিবোনো। ছি ছি, এত দিন এই সামান্ত কথাটাই তার মনে হয় নি।

া হাতের যেথানে-যেথানে লালচে-মতন গোটা দেথাচ্ছে সেথানে-সেথানে হাত বুলিয়ে অসীমা বললে, 'দেখেছ। আচ্ছা, আদ্ধ থেকে ভোমার আর ও-ঘরে শুতে হবে না। ওপরে শোবে, আমাদের পাশের ঘরে।'

পাশের ঘরটা হুরেশরের বদবার, এক কোণে একটা টেবির্লী পাতা।
বিশুর খালি পড়ে' আছে মাঝখানটায়, ওপাশে আলনা, বাকেট, বাল্প
রাথবার বেঞ্চি, দেরাজ, বইয়ের আলমারিটার জল্পে জায়গা ছেড়ে দিয়েও।
দিব্যি আরেকখানা তক্তপোদ পড়বে, জিনিদের মধ্যে তো টিনের একটা
ওর হুটকেদ, বঙ্গিটা, ফুলতোলা একখানা আয়না, আর এটা-ওটা বইবার
জল্পে বেতের একটা বাল্প বা যাত্ঘর। দড়িতে আর ওর জামা-কাপড়
ঝুলিয়ে রাখতে হবে না, ব্যাকেট আছে, আদন-পিঁড়ি হ'য়ে পড়া করতে
হবে না, টেবিল-চেয়ার আছে। বরং আরেক প্রস্ত করে' কাগজ-কলমের,
হ্রারিকেন লগ্নের, মশার ধুপের তার বনোবস্ত করতে হবে না।

লাগবার মধ্যে লাগবে শুধু একটা মাপদই তক্তপোদ, নতুন একদেট বিছানা, একটা মশারি। তা লাগুক। সংসারে টাকা বড়ো, না দম্মান বড়ো? দেবু তাই তার পোঁটলা-পুটলি নিয়ে উপরে উঠে এলো।

তাকে যেন কে হঠাৎ ছালার মধ্যে পুরে মুখটা দেলাই করে' দিচ্ছে স্থরেশ্ব মুখের তেমনি একটা ভয়াবহ চেহারা করলে। বললে, 'একেবারে ওপরে টেনে নিয়ে এলে দেখছি।'

'না একা-একা নিচের ঘরে শুয়ে ভয়ে ও মরে' যাক !'

'কেন, ঠাকুর কী করলো ?'

'ও সব সময়ে থাকে নাকি বাড়িতে? রাত-বিরেতে কোথায় আড্ডা দিতে যায় কিছু ঠিক আছে। অসীমা দৃষ্টিটাকে কুটিল করে' তুললো: 'আর বলিহারি তোমার কাণ্ডজ্ঞানকে। থইনি টেপে আরে, ফিচ-ফিল্ করে' থুথু ফেলে, অমনি একটা থোট্টাই মার্কণ্ডেয়র সঙ্গে ও ঘুরে বেড়াক! এই বৃদ্ধি না হ'লে কি আর সাব্রেজিন্টার হয়েছ?'

'কিন্তু আমি ভাবছি, জাজিম না হ'লে কি শুধু তক্তপোদে শ্রীমান বৃমুতে পারবে ?' স্থরেশ্বর কথাটাকে নির্লজ্জের মতো বাঁকা করলো: 'আমি বলি কি, আমাকে ও-ঘরে চালান দিয়ে তোমরা হ'জনে খাটে এলে শোও।'

ইন্দিতটা অসীমা গায়ে মাধলো না। বললে, ঈশ্বর না করুক, যদি ওর কোন অম্ব্রথ-বিম্বর্থ হয়, তবে সেই বন্দোবস্তই করতে হবে।'

স্থরেশর চুপ করে' গেলো। কেননা অদীমা যে কোন একটা কিছু নিয়ে ব্যাপৃত, তন্ময়, পরিপূর্ণ থাকতে পারছে, সংসারে সেইটেই তার প্রকাণ্ড লাভ। কেননা, এত দেবার পরেও অদীমা যথন মুখোমুখি তাকে জিগগেস করে: 'আমাকে তুমি কী দিয়েছ ?' তথন সভািই স্থরেশর কোনো জবাব

দিতে পারে না। আজ ঈশর তার হাতে থেলনা এনে দিয়েছেন, তাকে নেড়ে-চেড়েই যদি তার তৃপ্তি হয়তো হোক।

দেব্ এবার তাই উপরেও নির্বাধ জায়গা পেয়েছে। সেই আজকাল ক্যালেগুারের তারিথ বদলায়, মাস ফুরুলে পাতা ছেঁড়ে, ঘড়িতে চাবি দেয়, য়্যালার্মের কাঁটা ঠিক করে' রাথে, ডিস্ক্ ঘোরায় গ্রামাফোনের, তার ফচি দিয়ে অসীমার ফচিকে নিয়ন্তিত করে। সকালবেলায় হ'এক ঘণ্টার জক্তে যা হরেশ্বর তার বসবার টেবিলে জায়গা পায়, বাকি সময়টা তার উপরে দেব্র ছদাস্ত কত্তি। সেই বিশৃষ্খলাটাকে সজ্বের আগে অসীমা কেমন সমাদরে গুছিয়ে রাথে, যেন সেং্একটা উল্লে ভাবাবেগকে কোমল একটি কবিতাতে সংযত, হুসম্বদ্ধ করে' আনছে।

কিন্ত সেদিনের কাণ্ড দেখে স্থরেশরের পক্ষেও মাত্রা বজায় রাখা কাঠন ্য়ে উঠকোক তথন ঘোরতর বধা, আর মফস্বলের বধা, যে-বধার কোনোকালে কথনো শেষ হবে বলে' মনে হয় না। তেমনি এক সন্ধ্যাশেষে বাড়ি ফিরে এসে বসবার ঘরে প্রথমে পা দিতেই স্থরেশর ভয়ে আর রাগে কতক্ষণের জন্তে মৃত্ হ'য়ে রইলো।

দরজা-জানলাগুলো খোলা, বৃষ্টির ছাঁট আসছে। টেবিলে তার টেবিল-ল্যাম্পটা জলছে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু উচ্চ শিখার দৌরাত্ম্যে চিমনি ও তার ঘেরাটোপটা তুইই ফেটে চৌচির। শিখাটা লকলকে জিভ মেলে চারপাশে আহুতি খুঁজছে। কাগজ-পত্র কি কোথায় ছত্রখান হ'য়ে ছিটিয়ে পড়ছে তার হিসেব নেই। কিন্তু আর ক' মিনিট পরেই একটা অগ্নিকাণ্ডের সমারোহ হ'তো, যদি না এ সময় সে এসে পড়তো আকম্মিক। অথচ এরি মধ্যেই দিব্যি ঠাণ্ডা পেয়ে দেব্চক্র টেবিলের উপর হাত রেখে তাতে মাথা ভঁজে আরামে ঘুম যাচ্ছেন।

সমস্ত भंतीरत (क्रमनिष्टे वृक्षि चाछन कल' फेंग्रला ऋत्त्रचरत्रत।

ভান হাতে দেব্র কান আমৃল আকর্ষণ করে' সে বললে, 'আলো কতথানি চড়া হলে, ব্যাটাচ্ছেলে, তোমার পড়া হয় ?'

চোথ চেম্বেই দেবুর চক্ষ্ স্থির।

কিন্তু তার চেয়েও শুপ্তিত হয়েছে সে এই তার অসম্ভব অপমানে। স্বরেখর কী বলছে যেন সে ঠিক কান দিতে পাচ্ছে না।

বাঁ হাতে ল্যাম্পের পলতেটা ডুবিয়ে দিয়ে কানটা তীব্রতর মৃচড়িয়ে দিয়ে স্থরেশ্ব বললে, 'তুমি কি এখন রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে এসে পৌচেছ, হতচ্ছাড়া ?'

আলো নিবতে এভক্ষণে দেব্র যেন ছ'ল ই'লো। তৈজ দেখিয়ে বললে, 'কান ছাড়ো বলছি।'

'কান ছাড়বো, কিন্তু হারামজাদা চাকর, তোর শুরীরে আর জাষগা নেই ?' বলে' স্থরেশ্বর ধা করে' তার গালে এক দীর্ঘ চড় বিদানে দ

দেবু থাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ালো। চোথ পাকিয়ে বললে, 'মারো যে ভালো হবে না বলচি।'

'কী ভালো হবে না রে পাজি? মৃথ একেবারে ভেঙে দেবো।' স্বরেশর হাতের টর্চটা উচিয়ে এলো।

'মারো দেখি তো তোমার কেমন বুকের পাটা।'

সন্ত্যি-সন্তিট্ট স্থরেশর মারলো, চড়ের পরে চড়। বললে, 'বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা আমার বাড়ি চেড়ে।'

অসীমা কোথায় বাইরে গিয়েছিলো, পাগলের মডো ছুটে এলো লঠন নিয়ে।

'की ट्राइट ?'

'ব্যাটাচ্ছেলে ল্যাম্প জেলে ডোম-চিমনি সমস্ত ভেঙে দিয়েছে, আরেকট্ হ'লে আগুন লেগে বেতো বাড়িতে। আগুন জালিয়ে তিনি যুম বাচ্ছেন।' 'মিথ্যে বলো না বলছি, মুথ খদে' যাবে।' দেব্ রুথে উঠালা। 'আথ্না কার মুথ খদে।' বলে' স্থরেশর আবার তার মুথে একটা চড় মারলো।

ুষামীর এমন বিজাতীয় রাগ অদীমা দেখে নি। আর কী আশ্চর্য, এই চেলেটা সামান্ত আর্তনাদও করছে না।

'আমি ভেঙেচি নাকি ? হাওয়ায় ভেঙেছে।'

'এই না হ'লে বিদ্বান চাকর! আমি মারছি নাকি, আমার হাত মারছে। কিন্ত হারামুজাদা, এই আলো তোমাকে জালতে বলেছিলো কে?' স্থারেশ্বর ম্থ থিঁচিয়ে উঠলো ভিন্ত পাওয়া যায় না এই চিমনি, আমি কত কট্টে পোস্টমাস্টারবাবুকে দিয়ে সদর থেকে আনিয়েছি। দে আমার এই চিমুনি আর ভোণেব দাম।'

ভামার মাইনে থেকে কেটে নাও গে।

'মাইনে !' স্থ্রেশ্বর ফের মারবার জ্বেন্স উন্থত হয়েছিলো, কিন্তু অ্দীমার সামনে সাহস পেলো না।

'আজে হাা, তেমনি চুক্তি করে'ই রাখা হয়েছিলো। যা কাটবে কাটো, বাকি টাকা যা আমার এতদিনে পাওনা হয়েছে চুকিয়ে দাও।'

'যা, আদালত করে' নে গে যা। দেবো না। বেইমান, নেমকহারাম কোথাকার।'

'আর মাস-মাস মাইনে দেবে বলে' চাকর রেথে যে মাইনে না দেয়, তাকে োকে কী বলে ? বলে ভদ্রলোক, বলে হাকিম, না ?'

দেবু অসীমার দিকে ফিরেও চাইলো না, রুষ্টির মধ্যেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

অনেক রাতে ঘূমের মধ্যেই হ্রেরর অহুতব করে' দেখলো পালে অসীমা তবে নেই। কোথায় গেল সে হঠাৎ, কথন ? এই তো তথন थिय-दिन बाला निष्ठिय भारम जरम दम खला, मिवि ममानि दकरम ধারগুলি টান করে' গুঁজে দিয়ে। কথা অবিশ্রি সে একটাও বলেনি, এবং স্বরেশরের থেকে ব্যবধানটা সে কিঞ্চিদধিক বিস্তৃত করে'ই রেখেছিলো। কিন্ত স্থরেশ্বর জানতো আকাশের শুন্তিত ভাবটা যেমন ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ, তেমনি এই অভিমানটা আসন্ন মিলনোলাসেরই স্ফটীপত্র ! তাই দে রাতটাকে গভীর হ'তে দেবার জত্যে অপেক্ষা করছিলো, কিন্তু অসীমা যে বিছানা ছেড়ে ঘর ছেড়ে চলে' যাবে তা সে ঘুণাক্ষরেও কল্পন করতে পারে নি। কিন্তু কোথায় দে সন্ত্যি গেলো? স্থরেশ্বর পা টিপে-টিপে, যেন কি-একটা আশাতীত পেথবার আশায়, পাশের ঘরে উকি মারলো। না, দেবুর বিছানটো থালি, কেউ সেথানে নেই, সমস্ত ঘরে সেই রাশীভূত বিশৃষ্থলা। টেচটা হাতে নিয়ে বারান্দা 🔑 ছাদটা সে ঘুরে এলো, কোথায় অসীমা থেতে পারে! তারপর নামলো নিটে, নি, নিটে দেখলো রাক্রাঘরে নিম্নশিথায় আলো জলছে। টিনের বেড়ার গোলাকার একটা গর্ভে দে চোথ রাথলো। দেখলো পিড়িতে বদে' দেবু গোগ্রামে ভাত গিলছে, আর অসীমা, কালো চওড়া কন্তা-পাড় শাড়ি পরনে, পাশ-ঘেঁসে বসে' একদৃষ্টে তার খাওয়া দেখছে।

স্বেশ্ব শুনলো অসীমা বলছে: 'কাল সকালে উঠেই পা জড়িয়ে ধরে' ওঁর ক্ষমা চাইবি। লজ্জা কিসের ? বলবি, আর অমন করবো না।' দেবু জল থাচ্ছিলো, আধ পথ থেকে ঢোঁক গিলে বললে, 'ও আমি পারবো না, মা।'

'সে কী কথা, তিনি গুরুজন, তাঁর মুখে-মুখে কি কথা কইতে আছে ?'

'কে গুরুজন ! তুমি যদি সামনে অমনি না দাঁড়াতে, মা, আমি ঠিক ওর মাথা সই করে' পেপার-ওয়েটটা ছুঁড়ে মারতাম।' অসীমা শিউরে উঠলো: 'দূর ডাকাত-ছেলে। সে কথা মনেও' করতে নেই। আচ্ছা, আমি ডোর গুরুজন তো?'

'হাা, নিশ্চয়, একশোবার। তৃমি আমার মা।' 'তেমনি তিনি তোর বাবা।'

'ঐ বুড়ো ?'

'কেন, আমিও তো বুড়ি হয়েছি।'

'ত্মি বৃড়ি! কে বলে?' দেবু তার হাতের গ্লাসটা শক্ত করে' চেপে ধরলো: 'বাবা, না হাতি! ও তো তোমার বাবার বয়সী, গোঁফে কলপ দেয়, বাজারের দাঁত পরৈ, বৃষ্টি হ'লেই ফাঁচ-ফাঁচ করে' হাচে।'

অগোচরে অসীমার একটা দীর্ঘাদ পড়লো কিনা বোঝা গেলো না।
ভুধু রলনে, 'আহি,্যেমন তোর গুরুজন হই, তেমনি তিনি আবার আমার
ভুকু কিন্তু । তুকটা কথা তুই আমার রাখতে পারবি না, দেবু ?'

'তৃমি বললে নিশ্চয়ই পারবো।' চিবোতে-চিবোতে দেবু হাসিম্থে বললে, 'কিন্তু তোমার গুরুজনকে বলে' দিয়ো মা, আমার গুরুজনকে ধেন তিনি না কখনো বৃড়ি বলেন। তবে তার তোবড়ানো গাল আরো তুবড়ে যাবে।'

পায়ে ধরে' ক্ষমা চাইবার কোন প্রয়োজন ছিলো না, যেমন অপ্রতিবাদে রাত্রি প্রভাত হ'য়ে গেলো তেমনি অপ্রতিবাদেই দেবু সংসারে তার সাবেক জায়গা খুঁজে পেলো। বোধকরি বা আগের চেয়েও বেশি। কেননা ক্রনো-ক্র্পনো অসীমার হাত জোড়া থাকলে চাবি দিয়ে বাক্স খুলে দেবুই আজকাল প্রসা বার করে' দিছে।

পূজোর সময়টায় এ-অঞ্চলের যুবক স্পমিদার ভার নবপরিণীতা পূহিণীকে নিয়ে গ্রামে বেড়াতে এসেছেন। স্পমিদারের না-হয় সেলাম এ স্থার সেলামি আছে, ছুই অর্থে শিকার আছে, প্রস্তা-ঠ্যাঙানো আর নায়েব-শাসানো আছে, কিন্তু গৃহিণী তাঁর ঐশর্ষটা কিসে ও কোথায় উদ্ঘাটিত করেন ? একমাত্র সাব-রেজিষ্ট্রারের বাড়িতেই তিনি আসতে পারেন, যার কারধানায় তাঁদের পাট্টা আর কব্লতি হচ্ছে, একরার আর এওয়াজনামা, কবালা আর জায়স্থদি।

তাই তিনি একদিন এলেন, তুপুরবেলা, গয়নায় গম-গম করতে-করতে।
অসীমা তাঁকে কোথায় বসাবে তেবে পেলো না। প্রথমেই নিয়ে এলো
তাঁকে বসবার ঘরে। বললে, 'আপনি এসেছেন শুনেছি। কিছুদিন
আছেন নাকি এখানে ?'

জমিদার-গৃহিণী নাসিকাগ্রকে কিঞ্চিপ কুঞ্চিত করলেন: 'পাগল! এ তো আর চাকরি করে' উদরান্ত্র সংস্থান করতে হচ্ছে না। সপ্তাহখানেক পরেই পালাবো। যেথানে ইলেকট্রিক নেই, ভদ্রলোক সেথানে টিকতে পারে? আর যেথানে ইলেকট্রিক নেই, সেথানে রইলো ইং ্রিক্টি রইলো রেডিয়ো, না রইলো টিকি। রাতে উঠে এককাপ চা থেতে ইচ্ছে করলেই গ্রম জল করতে ভোর হ'য়ে যাবে। তা আপনার বাড়িখানা মন্দ নয়। ঐ বৃঝি আপনার বড়ো ছেলে?'

ঘরের কোণে টেবিল-চেয়ারে বসে' দেবু পড়ছিলো। হাঁ কিছা না কিছু না বলে' অসীমা বললে, 'প্রণাম করো, দেবু।'

দেবু উঠে এদে প্রণাম করলো। জমিদার-গৃহিণী গদগদ হ'য়ে বললেন, 'বাং, ভারি স্থন্দর ছেলেটি তো! কী নাম তোমার ?'

'দেবত্রত।' দেবু বললে।

'আর হয় নি কিছু?' জমিদার-গৃহিণী অসীমার দিকে তাকালো। 'না।' অসীমা অজ্জনে বললে। জিগগেস করলে: 'আপনার?' 'এখনো সময় হয় নি।' জমিদার-গৃহিণী হাসলেন। 'বিয়ে হয়েছে কদিন?' 'এই পাঁচ বছর।'

স্বন্তির নিখাস ফেলে অসীমা বললে, 'এখনো তবে সময় যায়নি।'

'সময় যায় নি নয়, সময় হয় নি।' জমিদার-গৃহিণী কি-রকম থেন একটা গৃঢ় ইসারা করলেন: 'আপনি বুঝি মিসেস্ স্থান্সারের নাম শোনেন নি কথনো? ফোঁপরা হ'লে নারকোলে কি বেশি শাঁস থাকে? দাঁড়ান না, ক'টা দিন একটু হিল্লি-দিল্লি করে' নি।' জমিদার-গৃহিণী দেবুর টেবিলের দিকে এগিয়ে এলেন: 'ভূমি কি পড়, দেবব্রত ?'

দেবু প্রায় গবিত বিজয়ীব মাজো বললে, 'এই ফার্সট্-বুক সবে শেষ করেছি।'

জমিদার-গৃহিণী হয়তো কিছুটা থম্কে গেলেন, কিন্তু অসীমা ব্যাপারটা বেশ বিশদ করে' দিলো: 'ছেলেবেলা থেকেই ওর অস্থ, একরকম দিইনেকর ওঁহ শোয়া। এই বছর আড়াই ধরে' ও থাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে পেরেছে। পড়াগুনোয় তাই মোটেই এগুতে পারে নি।'

'কিন্তু কী হবে গুচ্ছের পড়াগুনো করে'? কী স্থন্দর ওর চোথ, দুষ্টুমিতে টলটল করছে। বড়ো হ'লে প্রকাণ্ড একটা লেভি-কিলার হ'বে দেখছি। ব্ঝলেন, পড়ুয়া ছেলের চাইতে দেশে আজকাল বেশি বয়াটে ছেলের দরকার।' জমিদার-গৃহিণী এগিয়ে গেলেন: 'আর ঐ বুঝি আপনাদের বেড-ক্রম?'

কক্ষাস্তরে চলে' এনে বললেন, 'বা:, একটা প্রামোফোন আছে দেখছি। এনামেং থার দেতার আছে ? মাণিকমালার নাচ ?' জমিদার-গৃহিণী বাঞ্চ খুলে রেকর্ডের লেবেল দেখতে লাগলেন।

সেই ফাঁকে একটু বা লুকিয়ে হাত-বাক্স খুলে অসীমা পয়সা বার করতে বস্লো।

জমিদার-গৃহিশী চালাক মেয়ে, তা টের পেলেন! বললেন, 'আপনাকে

সাবধান করে' দি, গ্রামের এই পুচা খাবার কিনে আনবেন না। টাইফয়েড আর মূল-পক্নে গিজগিজ করছে।'

ততোধিক চালাক মেয়ে অদীমা। হাসিমুখে বললে, 'কিন্তু যদি বলি, আপনাকে এক পেয়ালা চা করে' দেবো ততটুকু চিনিও আজ ঘরে নেই, তা হলে আপনি কী বলবেন ?'

বলে' পয়সা নিয়ে পাশের ঘরে সে দেবুর কাছে এসে উপস্থিত হ'লো। গলা থাটো করে' বললে, 'একদৌড়ে বসন্তর দোকান থেকে টাটকা দেখে কিছু থাবার নিয়ে আয় চট করে'।'

দেবু গম্ভীর হ'য়ে বললে, 'আমি এখন ।

অসীমা বললে, 'কতক্ষণ আর লাগবে। জমিদারের বৌ এসেছে, একটু মিষ্টি মুখ করে' না দিলে কি ভালো দেখায় '

ততোধিক গন্তীর হ'য়ে দেবু বললে, 'চাকরকে গির্দ্ধে মলা।'

অসীমা একটা ঢোঁক গিললো। বললে, 'হুপুরবেলা সে থাকে নার্কি বাড়িতে ? কোথায় আড্ডা দিতে বেরিয়ে গেছে।'

'না থাকে তো, চাকরটাকে ছাড়িয়ে দেওয়া উচিত।'

দেবু বইয়ের উপর ঝুঁকে পড়লো: 'পড়ার সময় আমাকে এখন বিরক্ত করোনা।'

অসীমা এগিয়ে এসে দেব্র চুলে-পিঠে হাত বুলুতে-বুলুতে বললে, 'বাড়িতে চাকর না থাকলে বৃঝি ঘরের ছেলে স্তুখনো বাজার করে' আনে না । যারা গরিব, যাদের চাকর রাখবার ম্রোদ নেই, তাদের ছেলেরাই তো বাজার করে।'

দেবু অসীমার মৃথের দিকে মৃগ্রের মতো চাইলো, এক মৃহুর্ত। হাত পেতে বললে, 'দাও।'

এবং মুঠোর মধ্যে পয়সা পেয়েই সে বসম্ভর দোকানের দিকে

উर्ध्वचारम ছুট मिला। क्लूका मृत्युत्र कथा, গেঞ্চিটা পর্যস্ত সে গায়ে मिला ना।

তারপর এলো গ্রীমের ছুটি।

চাপরাসি ভাক দিয়ে গেছে, হঠাৎ স্থরেশ্বর উৎসাহিত হ'য়ে বললে, 'সভ্যের চিঠি এসেছে, ছুটতে আসতে এখানে বেড়াতে।'

ষ্পনীমা কি কান্ধ করছিলো, অক্সমনম্বের মতো বললে, 'কেন, এ-বছর মামাবাড়ি গেলো না ?'

কথার স্থরটা স্থরেশবের পছন্দ হ'লো না। বললে, 'বছর তিনেক বাদে বাপকে হয়তো হঠাৎ মনে-পুড়েছে।'

'বাপের ভাগ্য ভালো। কিছু গ্রামে এ-সময়টায় বসস্ত দেখা দিয়েছে, এখন ফি তার আসা উচিত হবে ?'

্রে জুনিদ : 'কালই সে স্বাস্টে বিকেলে।'

'कानई ?'

'হাা, কলেজ তো ছুটি হয়েছে হপ্তাধানেক আগে। ডিক্সন লেনে ওর মাসি এসেছে চিকিৎসা করাতে, সেধানে দিন কয়েক থেকে কাল রওনা হয়েছে।'

অসীমা অকন্মাৎ গন্তীর হ'য়ে গেল। আর সে-ন্তর্কতা সমন্ত সংসারে একটা যেন কি বিষয় হায়া∡ফললে।

বিকেলবেলা সাজগোজ করে' টেশনে যাবার প্রাকালে স্থরেশর বললে. 'টোডাটাকে আমার সঙ্গে দাও।'

অসীমা কঠিন কঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্লো: 'কেন, ইন্টিশানে কুলি নেই ?'

'বা, আমি সেই মত্তে বলছি নাকি? এতটা রাস্তা গরুর গাড়িতে

একা-একা যাবো, তাই ভাবছিলা। গল্প করবার জন্মে সঙ্গে একটা লোক থাকলে মন্দ হ'তো না।'

'কেন, গরুর গাড়ি করে' যাবে কেন ? তোমার সাইকেল নেই ?'

'তা, ও না গেলে সাইকেলেই যেতে হবে বৈ কি।' স্থরেশ্বর আমতা-আমতা করে' বললে। অসীমার কুটিল, সন্দিগ্ধ চোথের সামনে বৈশিক্ষণ সে দাঁড়াতে পারলে না।

সদ্ধে হ'তে-না-হ'তেই বাড়ির দোর-গোড়ায় এসে একটা গাড়ি দাঁড়ালো। কে এলো দেখবার জন্মে দেবু একটা লগন নিয়ে এগিয়ে গেলো। দেখলো স্থরেশরের সলে স্বারেকটি কৈ ভদ্রলোক গাড়ির থেকে নামছে। চমৎকার তার সাজগোজ, গায়ে সিন্ধের পাঞ্জাবি, আলো পড়ে' পায়ের কালো চামড়ার জুতোটা কেমন চকচক করছে, চুলে এমন ছাঁট দেওয়া যে এখানকার পরামাণিকরা নিক্ পায়্ট্রিক্স

দেবু একদৌড়ে অসীমার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

'কে এসেছে, মা ?'

অসীমা তার কৌতুকোজ্জন চোধ হটির দিকে এক মুহূর্ত তার হ'য়ে তাকালো। বললে, 'তোমার দাদা!'

'দাদা ?' দেবু যেন অন্ধকারে ছমড়ি থেয়ে পার্ডলো: 'সে কি কথা ? তুমি না বলতে আমিই তোমার বড়ো ছের্লে! আমার তবে দাদা এলো কোখেকে ?'

নিস্পৃহ, উদাসীনের মতো অসীমা বললে, 'তোমার আরেক মা ছিলো, তিনি নেই, মারা গেছেন, তোমার দাদা সত্যব্রত তাঁরই ছেলে।'

দেবু যেন থানিকটা আরাম পেলো। বললে, 'তবে তোমার ছেলেন।'

ততক্ষণ অসীমা দেবুকে নিয়ে দোর্জাগাড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে সত্যব্রত তথন জিনিস-পত্র নামাবার জন্মে চারপাশে একটা সাহাষ্য খুঁজছে। স্থরেশ্বরকে বললে, 'বাড়িতে চাকর নেই ?'

স্বেশর দেবুকে চুপ করে' একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রুথে উঠলো: 'কি অমন হাঁ করে' দাঁড়িয়ে আছিন? মালগুলো নামা! মাইনে নেবার বেলায় তো দেখি খুব ওন্তাদ, এখন কাজ করবার বেলায়ই আর হাত ওঠে না, না? ওপরে নিয়ে যা সব বাল্প-পত্তর।'

এমন একটি স্থবেশ, স্থদর্শন ছেলে বাড়ির চাকর হ'তে পারে কথাটা সভ্যবত চটু করে' বিশাস'করতে পারলো না।

দেবু হয়তো এগিয়ে যাচ্ছিলো, কেননা তার বিশাস হয়েছে বাড়ির কাজে ঘরের ছেলেদেরো কখনো-কখনো হাত লাগাতে হয়, তাতে অপমান বেই কিছে আইবা তার হাত চেপে ধরে' বাধা দিয়ে ঠাকুরকে বললে, 'জিনিসগুলি নামাও বাটপট, গাড়োয়ানটাও বা দাড়িয়ে আছে কী করতে ?'

সভাবত এসে অসীমাকে প্রণাম করলো।

ष्मीमा (मवुदक वनतन, 'मामादक श्राम करता, (मवु।'

খানিকটা কুন্তিত, খানিকটা কোতৃহলী হ'য়ে দেবু প্রণাম করলো সভ্যব্রতকে। তার প্রণাম ও প্রণামের ধরন দেখে সভাব্রতও কম কুন্তিত, কম কোতৃহলী হ'লে: না।

ততোক্ষণে সত্যব্রই হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় বদ্লে স্থরেশরের শোবার ঘরে গাটের উপরে বসে' বাপের সঙ্গে গল্প করছে, কোলকাতার কথা, তার কলেজের কথা, বি-এ শেষ করে' কোন লাইনে যাবে তারি জল্পনা। রাজধানী ছেড়ে তারপর তারা এই গ্রামে এলো, এই সংসারে, একেবারে এই শোবার ঘরটিতে। বড়ো-বড়ো সমস্তা থেকে একেবারে খুটিনাটি বিষয়, তুথের দাম, ভিষের হালি, ঠাকুর-চাকরের মাইনে। কিন্তু সম্প্রতি সিগরেত খাগার জন্মে তার আল-জিভ পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছে। তাই সমন্ত শরীরে শিথিল একটা ভঙ্গি এনে সে বললে, 'কী বিচ্ছিরি ট্রেন আর কী ম্যুইসেন্স গরুর গাড়ি, একেবারে ক্লান্ত, তুর্বল করে' ফেলেছে!'

'হাা, পাশের ঘরে বিছানায় গিয়ে একটু শো না', স্থরেশ্বর বললে, 'রানার হয়তো দেরি আছে।' বলে' সে-ই তার বিছানায় একটু প্রসারিত হ'লো।

নীচে অদীমা তথন রান্নার তদারকে ব্যন্ত, হঠাৎ একটা কান্না আর কোলাহল তার কানে যেন আগুন, কেলে দিলোঁ। কান্নাটা দেবুর আর কোলাহলটা সত্যব্রতের।

আঁচলে ভিজে হাত মৃহতে-মৃহতে অসীমা ক্ষিপ্স পায়ে ছুটে এলো উপরে। এমন একটা দৃষ্ঠ দেখবে বলে'ই সৈ নেন অন্তলে-অন্তরে শিহরিত হচ্ছিলো এতক্ষণ।

দেখলো, দেবু তক্তপোদের উপর পাতা বিছানটো কামড়ে পড়ে' আছে, আর সতারত তাকে টেনে তোলবার জন্যে আস্থরিক আন্দালন করছে। যেমনি একবার ঠেলে ফেলে দিচ্ছে বাইরে, অমনি আবার দেবু বিছানায় গিয়ে মাটি নিচ্ছে। চড়-চাপড় ঘুসি-লাথি কিছুরই কমতি নেই, সরাসরি জোরে না পারলেও ক্রোধে দেবু ক্রান্ট করে' ছি'ড়ে ফেলছে সে বিছানাক্র টাদর, তুলো বার করে' ফেলছে বালিসের।

একেবারে শুল্জ-নিশুল্পের যুদ্ধ। অসীমা দেখলো, দূরে দাঁড়িয়ে এ. যুদ্ধের প্রেরণা দিচ্ছে হুরেশর।

অসীমাকে দেখেই যুদ্ধটা বাক্যে রূপান্তরিত হ'লো। সভ্যব্রত বললে, 'দেখলে মা, আমার বিছানাটার কী তুর্দশা করলে।' 'তোমার বিছানা!' দেবু ছঃখে, রার্ট্গ, অসহায় অপমানে তীত্র কণ্ঠে বললে, 'আজ তিন বচ্ছরেরো উপর সমানে আমি শুচ্ছি, আজ একদিনে সেটা তোমার বিছানা হ'য়ে গেলো?'

'আলবং আমার বিছানা।' সত্যত্রত হুশ্বার দিয়ে উঠলো: 'এই বাড়ি ঘর জিনিস-পত্র সমস্ত আমার। তুই কে ?'

'তুমি কে?' দেবু পাল্টা নিক্ষেপ করলে।

'আমি এ বাড়ির ছেলে। আমার এই বাবা-মা, আমার এই ঘর-বাড়ি, সমস্ত আমার।'

'তুমি তো আরেক মাঁয়ের ছেলে। যে মরে' কবে ভৃত হ'য়ে গেছে। এই মা তো আফার। আমার একলার।' দেবু অসীমার দিকে করুণ করে' তাকীলো: 'তাই না, মা?'

একোটা অসীমার সহু হ'লো না, সত্যত্রতের সামনে, স্থরেশরের সামনে, স্থরেশর ও সত্যত্রতের সামনে।

ভাড়াভাড়ি এগিয়ে এসে দেবুর কানটা সে সজোরে মৃচড়িয়ে দিয়ে বললে, 'ওঠ ওঠ এই বিছানা থেকে। চাকর, তুই আমার ছেলে হ'তে বাবি কোন লজ্জায় রে, মৃথপোড়া? এই তো আমার ছেলে।' সভাবতের দিকে সে আঙুল দেখালো, 'সভিাকারের ছেলে। ভোকে আমি পেটে ধরেছি, হভভাগাঁ । বা, নিচে ভ গে যা ঠাকুরের ঘরে। যভোই নাই দেওরা যায় ততোই কুকুজ-মাধায় এসে ওঠে, না? যা এখান থেকে।' বলে' অসীমা ভাকে দরজার দিকে ঠেলে দিলো।

পরে নতুন চাদর বার করে বালিস বদলে স্বহন্তে পরিপাটি করে' বিছানা করলো। সত্যত্রতকে স্বিগ্ধন্থরে বললে, 'শোও, বিশ্রাম করো। রান্নার আর বেশি দেরি নেই।'

निक्र शक्र प्रेत किस्त सथरमा, सन् तह । क्राजमा, मृत्त

পুকুরের ঘাটলা, কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। জনেক রাত পর্যন্ত তার ভাতের থালা নিয়ে অসীমা বসে' রইলো, ভাবলো থিদে পেলেই সে সেদিনের মতো ফিরে আসবে। কিন্তু এলো না। ভাবলো, এ ক' বছরের মাইনের—ছ' শো টাকারো উপর—একটি আধলাও সে নেয়নি; ভাবলো, নিশ্চয়ই কাল সকালে সে আসবে, অন্তত টাকা ক'টা চেয়ে নিতে, মাইনে সন্বন্ধে চেতনা যার ভয়ন্বর জাগ্রত। কিন্তু পরদিনের সকাল গত রাত্রির সন্ধ্যার মডোই অন্ধকার।

## সময়

এথানে দ্বহ আছে, হাসপাতাল আছে, আদালত আছে, ইনম্পেকশান বাঙলো আছে, আঞুমান ইদলামিয়া আছে, কেবল সদরে যাবার ট্রেনেরই স্থবিধে নেই। একথানা ট্রেন ছাড়ে রাত চারটে বাইশ মিনিটে, আরেকথানা তুপুর আড়াইটেয়—সদরে পৌছুতে প্রায় চার ঘণ্টার ধাকা। ঘোরতর সম্বল।

বরেন সদস্দী বড়ো-সাহেবকে ডি-ও লিখে দিলো, আসচে রবিবার ভোমাকে সম্রদ্ধ অভিবাদন জানাতে চাই।

বরেনের যে চাকরি তাতে উর্দ্ধাতম রাজপুরুষকে তোয়াজ না করলেই নাকি নয়। দেবতার মনে দেবতা রইলো, তুমি তোমার কাজ করে' গেলে, এমনটি ছবছ হ'তে পারবে না। দেবতা যথন রইলোই তথন তাকে স্বীকার না করা মানেই নিজের অন্তিম্বকে সন্দেহ করা। অতএব বরেন আর দেরি করলোনা, চিঠি লিখে দিলো।

লিখলো; শুকাল ন'টায় সাক্ষাৎকারের সময় ঠিক করলে ভালো হয়।

ওটুকুই তার বেয়াদাখ বলতে হবে। ফেরৎ ডাকে সাহেব লিখলেন, বিকেশ চার টর সময় আমার বাঙলোয় তোমাকে দেখতে পেলে ভারি খুসি হবো।

বরেন তার স্থী উমাকে বললে, 'তুমি নিশ্চরই খুসি হও নি। আমাকে
, জা হ'লে সেই ভোররাত্রের টেনে বেরিয়ে রাভির সাড়ে ন'টায় বাড়ি
ক্রিরভে হবে।'

'কি আর করা!' উমা বিরসমূপে বললে, 'ওখান থেকে ডাউন ট্রেন ছাড়ে কথন ?'

'পাঁচটা ক' মিনিটে। সাহেবের বাঙলো থেকে স্টেশন বেশি দ্র নয়।
আর্নি ও-টেনেই ফিরবো।'

'এর পর ?'

'ও সর্বনাশ !' বরেন যেন চোথে আকাশব্যাপী অন্ধকার দেখলো : 'পরের ট্রেন ছাড়তেই প্রায় সাড়ে ন'টা। সেটা ভনেছি এথানকার ফায়ার, তা-ও বাড়ি পৌছুতে বারোটার কম হবে না।'

'রাত্তির বারোটায় ?' উমার স্বর্গ ভয়ে শুকিয়ে সেইনা।

'হাা গো, নিশুতি মধারাত্রে। তা তোমার ভাবনা কৈই, আমি সাড়ে ন'টার গাড়িতেই চলে' আস্বো।'

কথাটা বলে' ফেলেই বরেন ভেবে দেখলো একেবারে নির্ভাবনা হ্বারো কিছু নেই। এতটা সময়, প্রেণিদয় হ্বার আগে থেকে রুফপক্ষের পঞ্মীর চাঁদ ওঠা পগন্ত এই প্রায় আঠারো ঘণ্টা উমা একটানা কাটাবে কি ক'রে? কোলকাতা ছেড়ে তারা কতদ্ব এই এসে পড়েছে, জীবিকার অবেষণে, তাদের বহুবিস্তৃত অভিযানেও পাণ্ডুপুত্রেরা যেখানে, কোনোদিন আসে নি। কোলকাতা তাদের কাছে এখন একটা ধস্ন স্বপ্রের মডো মনে হয়। আবার কবে না-জানি সেখানে, যাওয়া বাবে! এখানে সময় কাটানোই একটা সমস্থা, যেমন ধরো, তোমার্র পয়সা আছে অবচ ধরচ করবার কিছু নেই। তার মতো শান্তি আর মাহ্যুবের কী হ'তে পারে! তবু বরেনের না-হয় আপিসের কান্ত আছে, পাঁচটা পর্যন্ত সে মুক্ত; সন্ধায় তার একটা রাব আছে, রাতে খবরের কাগন্ত আছে, কিন্ত উমা এতক্ষণ করে কী? সে ভারি একলা। স্বাই বলে আর তাদের নাকি ছেলেপিলে হ্বার সময় নেই। তার নিঃসন্ধতা লাঘ্য করবারু ক্ষেত্র বরেন আয়োজনের ক্রটি করে নি, কিন্তু জিনিব্দৈর ভিড়ে কথনো ঘর ভরে না। তাকে সেলাইয়ের কল কিনে দিয়েছে কিন্তু কী সে স্বাধীন মনে সেলাই করবে বলো, দরকারি সব জামাই যথন দর্জির তৈরি! আছে একটা গ্রামোফোন, কিন্তু কাকে সে শোনায! বরেন আবার একটা টাইপরাইটার কিনে দেবে বলছে, কিন্তু কেন সে অকারণে আঙুল বেঁকিয়ে টাইপ করতে যাবে?

বরেনকে সবাই তাই স্থৈণ বনতো, স্ত্রীকে ছাড়া এক মুহুর্তও সে বাইরে,থাকতে পারতো না বলে'। আপিসের এক ফাঁকে বোঁ করে' সাইক্লে একবার তাস্ফ দেখে যেতৈ। বিকেলে বেড়াতে বেরুতো সঙ্গে করে', যেটা র্পোনে একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা, আর ক্লাবে গেলে আটটা বাজতে-না-রাজতে রাবার সম্পূর্ণ না করে'ই হাতের তাস ফেলে বাড়ি ফিরে আসতো। এসে দেখতো হয়তো উমা জানলায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখছে, রাত্রি আটটাতেই যেখানে মধ্যরাত্রি, কিম্বা হয়তো উদ্ভাস্তের মতো এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মেঝের সঙ্গে তার শিথিল স্তাত্তেলের সেই ঘসার শবটা ঠিক একটা আর্তনাদের মতো। বাডিতে ফিরলেই তারা যে কথোপকথনে নিবিড় হ'য়ে উঠতো তা নয়, বরেন হয়তো ধর্বুরু কাগজ নিয়ে বদেছে, আর উমা হয়তো আমীর থিদে পাবার অপেকার বিধানায় প্রড়েছে এলিমে—তবু এই যে তারা পরস্পরের কাছে আছে, কেউ কেটিনা কথা বনছে না, এতেই তো তাদের সময় যাছে কেটে। তার কোনো অভাব আছে ও-কথা ভাবতেই উমার কেমন ছেলেমানদি মনে হয়, তার কেবল অভাব আছে সময়ের, যে-সময় দিয়ে সমন্ত সময় সে ঢেকে রাখতে পারে।

বরেন বললে, 'এতোটা সময় তুমি কাটাবে কি করে' ?' উমা হাসলো। কললে, 'বরে থিল দিয়ে দম বন্ধ করে' পড়ে' থাকবো।' বরেন চুপ করে' রইলো। পরে কথায় সমাপ্তি এনে বললে, 'না। যাবোনা, উমা।'

'এ কী বলছ! সাহেবের পাকা চিঠি এসে গেছে, তুমি না যাও তোমার স্কন্ধ যাবে।' উমা ততক্ষণে কথার স্থর বেশ তরল করে' এনেছে: 'আমার জন্তে ভাবছ কী! আমি কি কচি খুকি? তিন পোয়া বেলা একলা কাটিয়ে দিতে পারবো না?'

'কি করে' ?'

'এই ধরো, শেষরাত্তে তুমি বেরিয়ে গেলে, তোমার গাড়ির শব্দ মিলিয়ে গেলে দরজা দিয়ে ফের বিছানাল এনে অনুম প্রকাণ্ড বিছানায় আমি একা, এর মধ্যে বিরহের একটা চমৎকার আরাম আছে। আধো বুমে স্বপ্ন দেখলুম, আমি যাকে ভালবাসত্ম সে আমাকে ফেলে চলে' গেছে, দিনের আলোয় ভাবতে পর্যন্ত তাতে মাদকতা আছে, আর সে তো, তখনো তো রাত!'

স্ত্রনতে বরেনের ভারি ভালো লাগলো। বললে, 'তারপর ?'

- 'রোদ উঠতেই ধড়মড় করে' উঠে বসল্ম, মৃথ ধূল্ম, না না, মৃথ তো মাগেই ধুয়েছি, তোমাকে যথন রওনা করিয়ে দি, বসে'-বসে' জাুরেক পেয়ালা চা থেল্ম একলা। একা-একা চা থেতে না-জানি কেমন দাগবে।' উমা একটু করুণ করে' তাকালো: 'তার পর ভাড়াম- বার করে' দিল্ম, কুটনো কুটল্ম, বাজারে পাঠাল্ম, সমন্ত ভ্রোলটা ঠাকুরকে রায়া দেখিয়ে দিল্ম—ও 'হরি, রায়া দেখিয়ে দেবো কী', উমা খিল খিল করে' হেসে উঠলো: 'তুমি তো সেদিন খাবে না, তুমি তো সেদিন মফম্বলে।'

'यक्दल!'

'ঐ হ'লো, সদরে। হেডকোয়াটার ছেড়ে বাইরে গেলেই মফস্বল গাওয়া হ'লো না ?' 'হ'লো। তার পর ?'

'রাল্লাঘরের ছায়াও মাড়াল্ম না, যা খুসি ঠাকুর রাঁধলো। আমি বসে'-বসে' গ্রামোফোন বাজালুম।'

'मकानर्यना ?'

'কেন, তোমার ভালো লাগবে না ব্ঝি ? ও হরি, তুমি তো সেদিন বাড়িতেই নেই, তবে ভানলে কি করে' ভানি ? আচ্ছা, ছেড়ে দিলুম, নিয়ে বসল্ম একটা সেলাই। দাঁড়াও, কোন্টা ?' উমা হতাশার ভালি করে' বললে, 'কতোগুলি যে আরম্ভ করেছি, একটাও আমার শেষ হ'লো না। আবারু স্মারেকটা ব্যাবস্ত করলুম।'

'তা-ও ব্লু কতোক্ষণ ?'

'দৈলাই কোলে নিয়ে নিচু হ'য়ে বদে' থাকতে-থাকতে পিঠটা ধরে'
গোলো, না ? তবে তৃমিই বলে' দাও না, আর কী করলুম তার পর ?
ও হাা, ঘর-দোর ওলোট-পালোট করলুম, আবার ওছোলুম নতুন করে',
নতুন সব য়াঙ্গল্-এ। অনেক ধুলো ঘাটলুম, অনেক ঝুল মাথলুম।
জানালার পরদা, বাজের ঢাকনি, বালিসের অড়—সকলের নবজন্ম হ'লো।
থাটটা ঘুরে দাঁড়ালো, টেবিল হ'টো তাদের কোণ বদলালো, নতুন দেয়ালে
আয়নাবে, মুথ দেখলুম। তুমি বাড়ি এসে একেবারে অবাক হ'য়ে
গোলে—এ তৃশি-তথ্থায় এসেছ, কোন অপরিচিতার কৃটিরে!'

'বলো কী, এই ত্রেপ্রেদিন তুমি সব গোছগাছ করলে।'

'তাই নাকি ?' বেতের পিঠতোলা লম্বা বেঞ্চিটাতে উমা আধধানা হ'মে কুঁকঃড় শুমে পড়লো হাতলের উপর মাথা রেখে: 'তোমার সঙ্গে কথা বলে' পারবো না।'

'সান করতে গেলে কথন ?' বরেন তাকে ধরিমে দিলো। 'তক্ষনি। ও হাা, সেদিন কী সানটাই যে করলুম', চুলের চূড়া গড়াতে-গড়াতে উমা উঠে বদলো: 'টিনের বেড়া-দেওয়া বাধকমটা আমাদের উপ্তাল সম্দ্র হ'য়ে উঠলোঁ। আমাদের না, আমার। তিনটে ডাম জলে ভরতি করে' নিল্ম, আর এক, হই,—আটটা বালতি। উ: কত জল, সব আমার, একলা আমার। জনেক, অনেকক্ষণ ধরে' স্নান করলুম, অনেক জলে, অনেক সাবানে। তারপর, যথন বেরিয়ে এলুম বাথক্রম থেকে, কী করুণ ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছি, বরফ-পড়া জানলার কাঁচের মতো। কিন্তু কাউকে ছুঁতে দিলুম না আমাকে, আমি এমন হঃস্পৃশ শীতল।'

'কথাটা কী বললে?' বরেনের কথায় বা একটু ঠাটা।

'বললুম, সামনের টিউব-ওয়েলটা খারাপ হক্তি গৈছে, জলের বদলে বালি উঠছে অনবরত, বাঁকে করে' ভারি জল এনে দিলো ইম্বলের টিউব-ওয়েল থেকে—একেক বাঁক একেক পয়সা। সেদিন আমার স্নানই হ'লোনা।' উমা আবার শুয়ে পড়লো।

'তুমি জানো না, সকালবেলাই মিউনিসিণ্যালিটি সারিয়ে দিয়ে গেছে টিউব-ওয়েল—জল, জল, অফুরস্ত জল। তার পর', বরেন মৃত্-মৃত্ হাসলো: 'তার পর কী করলে, থেয়ে-দেয়ে ?'

'জাজিমের উপর শীতল-পাটি বিছিয়ে রেখেছিলুম, জানলা-দর্কু বর্ধ করে' ঘরটাকে একটু বিষণ্ণ করে ওয়ে পড়লুম, বালিসে ভিজে চুল ছড়িয়ে। হাতের কাছে পুরোনো কতকগুলো মাসিক-পত্রিকা ছিলো, তাতে মন বসলো না। তার পর উপুড় হ'য়ে তয়ে তয়ে তোমাকে একটা চিঠি লিখলুম।'

'চিঠি! আমি তো সেদিনই ফিরে আসবো।'

'তবু তোমাকে একটা চিঠি লিখতে ভারি ইচ্ছে করছিলো। বিরে করে' অবধি আমাদের আর ছাড়াছাড়ি নেই!' উমা করুণ করে' তাকালো: 'এ পর্যন্ত একধানা মনের মতো চিঠি লিখতে পারলুম না। চিঠিতে কত কথা লিখলুম, যা তোমাকে মুখে বলতে পারি নি, কত স্থন্দর করে' নিজেকে দেখাতুম, যা তোমাকে শত সেজেগুজেও দেখাতে পারি নি।'

'কি করে'ই বা ছাডাছাড়ি হ'বে, কোথায়ই বা তোমাকে রেথে আসবোঁ?' বরেন সমবেদনার স্থরে বললে, 'বাপের বাড়িতে তোমার কেউ নেই, আর আমি তো চিরকালের বাউণ্ডলে। এই প্রথম আমরা আকাশ ঢেকে তাঁবু ফেললুম! তোমার-আমার আরেকটা কোথাও আগ্রহী যদি থাকতো তবে তোমাকে এমন একলা থাকতে হ'তো নাকি? কত লোক কানে কিখা লাভড়ি, বোন কিখা ননদ, বাদি কিখা জা, ভাইবি কিখা ভাস্থরবি—কত! কতই তোমান্থবের থাকে।'

'না, দঙ্গীর আমার অভাব কী। মৃতিমান তুমি আছ, ঠাকুর আছে, একটা ঝি রেখেছ, ভোমার আবার একটা চাপরাসি না পাপরাশি আছে, ভোমার পাঙ্খাপুলারটাকেও পাওয়া যায় দরকার হ'লে, লোকের অভাব কোথায়!'

্র্ছা, তারপর চিঠি লিখতে-লিখতে ঘ্মিয়ে পড়লে, না ?' বরেন কথার বাঁই ঘোরালো।

'পড়লুই ।' সন্ধীর্ণ বেঞ্চিটিতে আরেকটু প্রশন্ত হ'বার চেষ্টা করে উমা বললে, 'কেউ আমাকে ব্যক্ত করলো না, বিরক্ত করলো না একেবারে সদ্ধে যে'দে জাগলুম।'

'ভারণর ?'

'সেই চা-খাওয়া, বিছানা-পাতা, গা-ধোয়া, সদ্ধে-দেওয়া। চাকরবে বলে' দিলুম পেট্রোম্যাক্স জালাতে। ত্'-ত্'শোটা মোমবাতি একসঙ্গে জলে' উঠলো।' 'পেটোম্যাক্স কেন ?'

'দিথিজয় করে' যে আমার জীবিতেশ্বর আসছেন।'

'তারপর যদি না আসি, উমা ?'

্ 'আসবে না কী! পরদিন সোমবার, আপিস, কাঁটায়-কাঁটায় দশটা, হামাগুড়ি দিয়ে এলেও আসবে। বরং বাড়ি এসে আমাকেই তুমি আর দেখতে পাবে না।'

শনিবার, বিকেলে আপিস থেকে এসে বরেন জিগগেস করলে: 'ঘড়িতে য্যালার্ম দিয়ে রেখেচ ? ক'টায় ?'

'সাড়ে-তিনটেয়।' উমা ঈষৎ ঐচিস্তিত সংগ্রহ বুললে, 'সেখানে থাকবার কী ব্যবস্থা করলে ?'

'ওয়েটিঙ-রুমেই থাকবো। অচেনা জায়গা, আমাদের আত্মীয় বলতে কে-কে তো জানোই, বন্ধুত্বও পৃথিবীর এতদূর পর্যস্ত বিভূত হয় নি।'

'থাবে কোথায় ?'

'স্টেশনেই রেস্টুর্যাণ্ট জাতীয় কি-একটা আছে শুনেছি।'

'পান ?'

'তুমিই আমার হ'য়ে হ'ঘট জল বেশি ঢেলো।'

'কেন, পয়সা দিলেই ওয়েটিঙ-রুমে তুমি জল পাবে।'

'তার অনেক হাঙ্গাম, যদিও-বা পাই। প্রথমতো, তার জন্মে আরেক প্রস্ত কাপড়-জামা নিতে হয়, এবং কাজে-কাজেই গোটা একটা স্থটকেস। সেটাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্মে অনর্থক একটা স্থায়বিক অন্বন্ধি।'

'তবে ভূমি কি বাড়ি থেকেই পোষাক পরে' যাবে নাকি ?' 'অগত্যা।' 'চারটের সময় সে-পোষাকের থাকবে কী জিজেস করি?' উমা কাতর একট হাসলো।

'আমি যদি থাকি তা হ'লেই যথেষ্ট।'

রাত্তে খাওয়া-দাওয়া সেরে ত্'জনে শুলো, একটু সকাল-সকাল। গাড়োয়ানকে বলে' দেয়া হয়েছে, সে ঠিক তিনটের সময় এসে হাজির থাকবে। পোষাক-পত্র সব উমা বা'র করে' রেখেছে, টাই-পিনটি পর্যন্ত। জুতো আয়নার মতো ঝক্ঝক্-করা। সব তৈরি, নিখুত।

ত্ব'জনেরই আজ ভারি নিরানন্দ যুম, খালি কেটে-কেটে যাচ্ছে। ঘড়িটা শিয়রের কাচ্ছেনিটিক্টিক্টক্টক্টে, কান ব্যাপৃত রয়েছে তার শব্দের অহসরণে। কুর্মন, কোন্ অসতর্ক মৃহুর্তে না-জানি বরেন ঘূমিয়ে পড়েছিলো, ধড়মড়িয়ে উঠে নিঃসাড় উমাকে দে হুটো ঠেলা দিলো, উদ্বিগ্ন পলায় বললে, 'য়্যালাম ভনেছ, উমা ?'

'য়া।' উমা অসহায় একটা আর্তনাদ করলে।

বালিসের নিচে বরেন ছোট একটা টর্চ রাখে। ত্বরিত ভঙ্গিতে সেটা সে টিপলে, মশারি তলে ঘড়ির দিকে তাকালো। মোটে তথন বারোটা।

হাক, ছ'টোর বেশি বরেন আর শুয়ে থাকতে পারলোনা।

অন্ধকারে ও'র ডেক-চেয়ারটায় এসে বসলো। এমন অসময়ে তার রাত

জাগবার কথনো কোনো অবকাশ ঘটে নি। আজ মনে হ'লো এমন শাস্তি

ব্ঝি কোথাও নেই, ব্যথার মাঝে যে শাস্তি। মনে হ'লো উমাকে ছেড়ে
সে বেন আজ কচ্চদ্র চলে' যাচ্ছে, স্থান দিয়ে বা সময় দিয়ে সে-দ্রম্থ বোঝা

যাবে না, শুরু সে একটা মর্বুর মনোভঙ্গি। হাত দিয়ে নিচেকার সে

একপাট জানালা খুলে দিলে, মৃত্-মৃত্ হাওয়া এলো তার ম্থের উপর,

যেন কা'র কক্ষ চুর্বকুস্তলের স্পর্শের মতো। দিগস্ত-রেথায় একটা তারা

অস্ত যাচ্ছে। দিনের সালো থেকে স্বক্ষবারে আকাশকে কত প্রকাত

মনে হয়, জীবনকে মনে হয় কত অকিঞ্চিৎকর। যথন তোমার মনে বিরহের একটি ভাব আদে, উদার উদাস্তের ভাব। উমার থেকে বরেনের আজ এই প্রথম বিরহ।

গাড়োয়ানকে এদেও জাগাতে হ'লো না, তিনটে না বাজতেই বরেন হারিকেন জালালো। জানালার গায়ে ওটাকে ঝুলিয়ে রেথে আয়নায় দাঁড়িয়ে সে দাড়ি কামালো—যদিও সকালে সে একবার কামিয়েছে। টুথ-বাস মূথে পুরে সে বললে, 'গাড়ি এসেছে এতক্ষণ।'

উমা উঠে স্টোভ ধরালো। ময়দা মাথা ছিলো, লুচি ভেজে দিতে তার দেরি হ'লো না। আরেকটু মোহনুভেই ক নুমুণ্

'তোমার আজ কিছু থাওয়া হ'বে না সমন্ত দিন।' উমা বললে। 'কাল বলো। ভারতীয় মতে এখনো ভোর হয় নি।'

টাই বাঁধা এক হাঙ্গাম। আড়াই-প্যাচের কায়দাটা বরেন মনে করতে পারলোনা।

'কি হ'বে ? তুমি জানো, তোমার মনে আছে ?' বরেন চোধে অন্ধকার দেখলো।

উমা তার কী জানে থানিক অপরাধীর মতো, থানিকু-বুটু কৌতুকান্বিতের মতো চেয়ে রইলো।

'পেরেছি। কিন্তু এই যাঃ, এটার তলা দিয়ে কলারের এ হু'টো ভূঁড় যে আগে আঁটতে হ'বে। সর্বনাশ হ'লো! এ-ফাঁসটা মরতে যে কেন গলায় বাঁধে তা কে বলবে!'

উমা এক হাতে হারিকেন উচিয়ে রইলো, অম্ব হাতে টাইয়ের বিলম্বমান প্রান্তটো তুলে ধ'রে স্বামীকে কলারের বোতাম আঁটতে সাহায্য করলে। অসম্ব ম্থবিকৃতি করে' বরেন রক্ত্বুদ্ধ হ'লো। ওয়েটিঙ্-ক্লমে এ-কসরংটা করতে হ'লেই হয়েছিলো আর-কি। নিউাজ পোষাকে বরেন নিজেকে হঠাৎ খুব গরীয়ান মনে করলো। বললে, 'কেমন দেখাচ্ছে বলো ভো १'

ঠোঁট উলটিয়ে উমা বললে, 'ছাই।'

'পছन राष्ट्र ना ? ভালোবাসতে ইচ্ছে राष्ट्र ना जाমार्क ?'

'কি করে' হ'বে ?' উমা থিলখিল করে' হেসে উঠ্লো: 'ভালো-বাসতে গেলেই তো ভোমার ক্রিছ্নই হ'লে যাবে ?'

এটায়-ওটায় আরে। থানিকক্ষণ কাটলো।

वरत्रन वनल, 'ठाका माछ।'

'কভা দেবো ?'

একটু বেশি ক'রেই দাও। এই পোষাকে তো আর একশো এগারে নিম্বরে থেতে পারবো না। তা ছাড়া ওয়েটিঙ-রুমে থাকতে হ'বে।'

হাঁ।, সবই সে নিয়েছে। টাকা, রুমাল, ঘড়ি, ফাউন্টেনপেন সিগারেটের টিন, দিয়াশলাই, তার যা দরকার। হাঁ।, সাহেবের চিঠি-থানাও নেওয়া দরকার, তার অন্তিজ্বের যাথার্থ্য সম্বন্ধে যদি-বা কথনো প্রশ্ন আকর্ষ, যথনই কোথাও যায় বরেনের কেবলই মনে হয়, কী যেন ফেলে এসেছে। ওটা তার একটা ত্র্বলতা। না, কিছুই সেফেলেনি। তার উমাকে ছাড়া।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উমা বললে, 'আরো থানিককণ তুমি বসতে পারো।'

'কিঙ জানো তো মফম্বলের ট্রেন, ওদের মতি-গতির ঠিক নেই।'

যথনই যাবে, বরেন স্টেশনে যাবে অস্তত একঘণ্টার ব্যবধান রেখে—এটা উমার জানা। কিন্ত আজ একটু পরে গেলে ঘেন ভালো লাগতোঁ। বরেন বললে, 'ঝিকে আজ বাড়ি যেতে দিয়ো না' কাছে-কাছে রেখো। আর চাকর-ঠাকুর তো পাহারাতেই থাকবে।'

মৃহ হেসে উমা বললে, 'আমার জন্মে ভোমার ভাবতে হবে না।'

'ঘরে তালা দিয়ে কারু বাড়িতেও বেড়াতে যেতে পারো তুপুরে।'

'ছটির দিনে! রবিবারের তুপুরে বেড়াতে যাওয়া কি অফিসিয়েল এটিকেট ?'

'চাপরাসি দিয়ে থবর পাঠালে কেউ-কেউ আসতেও পারেন হয়তো।' 'তার চেয়ে ঘুমুলে মোটা হওয়া যাবে।'

'আর শোনো', বরেন উমার কানের ক্রান্ত্রে, মুগ্রু এনে বললে, 'তোমার সেই ছোরাটা আছে না ?'

'কেন ?' উমা ভুক কুঁচকোলো।

'সেটা কোথায় ?'

'কোন বাক্সের তলায় পড়ে' আছে।'

'ওটা বা'র করে' রেখো।'

'की হবে ওটা मिया ?'

'একলা আছো হাতের কাছে একটা অন্ত্র থাকা ভালো।'

স্থামীর বুদ্ধিকে প্রশংস। করতে হয়, কিন্তু মূর্থ উমা জ্ঞানগল হৈসে উঠলো। বললে, 'তুমি কি মনে করো, হাতের কাছে ওটা থাকলেই স্থামি কাকর বুকে বসিয়ে দিতে পারি ?'

পাথিও তথন ভাকে নি, বরেন গাড়িতে উঠে বদলো। সামনের রোয়াকে উমা এসে দাঁড়িয়েছে, পায়ের কাছে লগ্ননী বসানো। গাড়ি ছেড়ে দিলো, উমাকে আর দেখা গেল না।

সহরে গাড়ি এসে দাঁড়ালো, সাড়ে-আটটা। প্লাটফর্মে নেমেই প্রথম বরেনের মনে হ'লো সাহেবের ইচ্ছার একটু অন্তব্জুল সঞ্চালন হ'লেই ডো দে এখন অনায়াদে গিয়ে সাক্ষাৎকারটা সেরে আসতে পারতো। কিন্তু ইচ্ছাকে অ-পরতম্ব না করতে পারলে শক্তি ও মর্যাদার সার্থকতা কি ! না-ও হ'তে পারে। হয়তো সাহেব কোন সভা করছেন, কিম্বা ইন্স্পেক্শান, হয়তো বা বেরিয়ে গেছেন কাছাকাছি কোনো গ্রাম দেখতে। নিজেই বা বরেন কী করে ? কোন উমেদার তার স্থমধ্র ইচ্ছাক্সারেই কি তার সঙ্গে দেখা করতে পারে ?

ওয়েটিঙ-রুমটা বেশ বড়ো, নানা ধাঁচের লম্বাটে কভোগুলো চেয়ার কেলা। লোকজন নেই। কায়েমি হ'য়ে একটা ইজি-চেয়ারে শুয়ে পড়া যাক।

তার আগে বরেন টাকাখানেকের চুটকি বাঙলা পত্রিকা কিনলো এক পয়সা থেকে চার আনা। গালাগাল, সিনেমা আর মনন্তত্ব। প্রত্যেকটি লাইন সে পড়বে, প্রতি হু' লাইনে এক সেকেণ্ড করে' সময় দিলে ছয়খানি পত্রিকাতেই বারোটা বেজে যাবে, যখন সোরাবজির ওখানে তার খাবার ডাক পড়বে, খেয়ে-দেয়ে আর বাকি ছ'খানাতেই চারটে।

দশটাও তথনো বাজে নি। বোঝা গেলো, আরুষ্ট করে' রাথবার মতো কাগজের একটি পৃষ্ঠাও উপযুক্ত নয়, কোনো রকমে উলটে যেতে পারলেই যেন যথেষ্ট। কিন্তু তারপর, এখন আর কি করা যায়।

হু-ছ করে একটা ট্রেন এলো কোখেকে। জনবিরল স্টেশনটা মূহুর্তে সরগম হ'য়ে উঠলো, কুলি, যাত্রী ও গাড়োয়ানের চীৎকারে। নির্লিপ্ত হ'রে স্টেশনের ব্যস্ততা দেখতে বরেনের ভারি ভালো লাগলো।

হঠাৎ দেখা গেলো ঘরের মধ্যে কারা এসে স্থবিশাল একটা মশারি খাটাতে আরম্ভ করেছে। দিনের বেলা এত বড়ো মশারি, ব্যাপারটা বরেন ব্রে উঠতে পারলো না, কোতৃহলী হ'য়ে সে বাইরে এসে দাঁড়ালো।
দেখলো একটা পালকিতে আরুপ্রিক আছোদিত হ'য়ে একটি পুরমহিলা
ওয়েটিঙ-ক্রমের দিকে বাহিত হচ্ছেন। দিবালোকে বেড়িয়ে এসেও তিনি
স্র্রের মৃথ দেখেন না এই জাগ্রত অভিসম্পাত নিয়ে তিনি মশারির
গহরের গিয়ে আশ্রয় নিলেন। মশারি টাঙানো থেকেই বোঝা যাছেছ
অপর যাত্রীর অধিকারকে সমূলে অস্বীকার করা হচ্ছে না, কেননা স্টেশনে
এই একটিমাত্র ওয়েটিং-ক্রম কিন্তু মোটা একটা মশারির মধ্যে গভীর
বোরকায় নিশ্ছিদ্র আর্ত হ'য়ে কেউ তোমার চোথের সামনে বসে' আছে,
তার চেয়ে চোথ মেলে একটা ফাঁসি, ক্রেইরেন, অ্যুন্ক সহজ। বরেন
স্টেশনের ঢাকা চাতালে পাইচারি করিতে লাগলো কিন্তু মাল-পত্রের
ঠাসাঠাসিতে চলাফেরা করবার জায়গা পাওয়া যাছে না। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে
দেয়ালের টাইম-টেবিল পড়লে, ফিরিয়ালাদের বহু-বিচিত্র ডাক শুনলে,
প্রতীক্ষমাণ যাত্রীর সম্থে কাউন্টারে টিকিট-বিক্রেতার নিষ্ঠ্র নির্লিপ্ততাটুকু
উপভোগ করলে, কিন্তু এততেও পনেরো মিনিটের বেশি কাটলো না।

কি ভেবে অবশেষে দে সোরাবজির দোকানে এসে উঠলো। বললে, 'একটু বসবো।'

বিলিভি পোষাক, হাতে সিগরেটের টিন, তায় খদ্দের—এতে আর কোন কথা আছে ?

নোয়ানো চেয়ার নয় যে গা ঢেলে একটু চোধ বুজবে। পিঠ খাড়া রেখে পড়বার মতোও কাগজ তার হাতে নেই। অতএব একটার পর একটা সিগরেট পুড়তে লাগলো।

পার্শি ম্যানেজার বললে, 'আপনার থাবারটা একটু আগেই না-হয় তৈরি করে' দিই, আপনার থিদে পেয়েছে।'

कृतिवृष्टिव ८५८३ कानत्कर्भारे धर्यन वरवरनव श्रधान नम्छा।

দেখলো কাঁচের আলমারিতে থরে থরে মদের বোতল সাজানো।
কোথায় কবে সে শুনেছিলো কে-একজন নাকি শুধু সময় কাটানোর
জন্মেই মদ ধরেছিলো। নিজেকে উত্তেজিত বা নিস্তেজ করতে নয়,
আবিমিশ্র সময় কাটাতে। কিন্তু ও-দ্রব্য সে কোন দিন ছাঁয় নি, ফুযোগ
হয়নি বলে'ই ছাঁয় নি। আজ মনে হলো সময় একটা ব্যাধি, আর মদ
সেই সময়ের পরিত্রাতা। কিন্তু মদ খেলে কতটুকু সে খাবে ও কতটুকু
খেলে কি-রকম সে ব্যবহার করবে কিছুই তার জানা নেই। তার সাহস
হ'লো না, কিন্তু তার মাত্রা যদি সে কোন স্থযোগে আগে জেনে
রাখতো তা হ'লে সময়ুক্ত ক্ষেত্র প্রতানা, এই পেশাচিক সময়!

তার চেয়ে ধোঁয়া-ওড়ানো গরম ভাত এসেছে আর মুর্গির ঝোল।
দশ মিনিটো তার লাগবার কথা নয়, কিন্তু থাওয়াটাকে রবারের মতো সে
টেনে লম্বা করতে লাগলো। সাড়ে-এগারোটা, বারোটা, স'-বারোটা—
বরেন শেষ জল থেলো এইবার। তারপর হুটো সিগারেট থেয়ে বিল
চুকিয়ে সে যথন বাইরে এলো, একটা-ও তথনো বাজে নি।

চড়চড় করছে রোদ, ঘামে কলারটা নেতিয়ে পড়ছে, তবু বরেন কাক্-বিছানো খোলা প্লাটফর্মে এ-প্রাস্ত থেকে ও-প্রাস্ত পর্যন্ত টহল দিতে লাগলো। প্রতি টহলে তিন মিনিট করে'। এ ভাবে তেত্তিশ নিট কাটতেই সে অমূভব করলে তার ট্রাউজার উক্লর সঙ্গে লেপ্টে বর্সেছে। ওপারের প্লাটফর্মে এক্টা ট্রেন শাড়িয়ে ছিলো, মরিয়া হ'য়ে বরেন তাতে উঠে বসলো, নিরিবিলি একটা সেকেণ্ড ক্লাসে।

ভনলো ট্রেনটা নাকি এখানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়াবে।

পাথা খুলে দিয়ে বরেন পা ছড়িয়ে বসলো, পোষাকের উপর আর তার মারা নেই। সাহেব না-জানি এখন কী করছেন! বরেন কোনো ছবিই মনে আনতে পারলো না। কিন্ত প্রারাদ্ধকার বিষয় একটি ঘরে ঠাণ্ডা শীতল-পাটির উপর শিথিলায়িত স্থ্যমায় কে শুয়ে আছে বারে-বারে মন শুধু তারই আঁকাবাঁকা ছবি আঁকতে লাগলো।

একটা কাজ করলে মন্দ হয় না, উমাকে সে একটা প্রিপেছ টেলিগ্রাম করুক, সে কেমন আছে, কী করছে, একা-একা ঘূমিয়ে পড়েছে নাকি? উত্তরের আশায় আরো হ'হণ্টা সে কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু টেলিগ্রাম হাতে এসে পড়তেই, থোলবার আর অবকাশ হ'বে না, উমা অর্থেক মৃচ্ছিত হ'য়ে পড়বে, তাকে ততটুকু যন্ত্রণা দিতেও মন সায় দেয় না। তা ছাড়া বাজে একটা ন্যাকামিতে কতগুলি টাকা-খরচ।

তার চেয়ে এ আড়াই ঘণ্টা সময় স্নে একটী 'গাড়ি ভাড়া করে' সহর দেখতে বেরুলেই তো পারে। সহর বলতে তো খোলা কতগুলি ড্রেন, টিনের কতগুলি খোপরি আর ধুলোর কতগুলি ঝাপ্টা। সহরের খুরে দণ্ডবং।

বরং চোথ বুজে ঈশবের নাম করলে কাজ হয়।

হঠাৎ গাড়িতে টান পড়তেই বরেন লাফিয়ে উঠলো, ট্রেন চলতে স্থক করেছে। রসিকতাটা মন্দ হয় নি, বরেন ঝট করে' নেমে পড়লো। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলো ছটো। ঈশ্বরের নামের গুণ আছে বর্লর্ডের্ল হবে।

ওয়েটিঙ-রুমের দিকে অগ্রসর হ'য়ে বরেন দেখলো মশারিটা অস্তর্ধান করেছে। কিন্তু থাকলেই হয়তো ভালো ছিলো, কেননা রাশীক্বত এই থাবারের ঠোঙা, মাংসের হাড়, পানের ছিবড়ে আর ময়লা ফ্রাকড়ার ফালি দেখতে হতো না। তবে চোখ বৃজ্বলেই সমস্ত পৃথিবী ব্রহ্মময়—বরেন ইজিচেয়ার থালি পেয়ে পা তুলে দিয়ে লখা ভয়ে পড়লো।

একে কাল সমন্ত রাজির অনিদ্রা, তায় এই প্রতীক্ষার ক্লান্তি, ভাছেরূ পচানি ধরেছে রক্তে, বরেন বিভোর ঘূমিয়ে পড়লো।

সর্বনাশ, ঘুম ভেঙে ঝাপ্সা চোথে বাইরে চেয়ে বরেনের কেমন মনে হলো বেলা ঝিমিয়ে এসেছে। কীঁ হবে! ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলো চারটে বাজতে দশ মিনিট বাকি। চলছে তো ঘড়িটা? ই্যা, চলছে। ঈশ্বরের সে আর বৃথাই নাম করে নি এতক্ষণ।

একটা গাড়ি নিয়ে সাহেবের কৃঠির দিকে সে রওনা হ'লো। একে বলে পাঙ্চায়ালিটি, সময়ায়্বর্ভিতা। বরেন নিজেকে একটু-বা গবিত মনে করলো। কিন্তু কৃঠির কাছে আসতেই বরেন তয়-তয় করে' পকেট হাতড়াতে লাগলো—কী সর্বনাশ, ভিজিটিঙ-কার্ড তো সে সঙ্গে আনে নি। কী হ'বে! কলম আছে, কার্ড নেই; যেন কাঠি আছে, দেয়াশলাইয়ের খোল নেই। ছি ছি ছি, ভিজিটিঙ-কার্ড ছাড়া সে দেখা করবে কি করে' ? না, সেইটেই সম্মাননার হবে ? এখন, কোথায়ই বা সে কার্ড পাবে, এই সন্ধীর্ণ সময়ে? তখন কেন যে গাড়ি করে' সহর দেখতে বেরোয় নি, বরেন সহস্র জিহ্লায় নিজেকে ধিকার দিতে লাগলো। এখন কোথায় বা দোকান, কোন্ বা রাস্তা!

বরেন মরিয়ার মতো গাড়োয়ানকে বললে, 'আমাকে এক্স্নি একবার উপনিকার সব চেয়ে বড়ো মনিহারি দোকানে নিয়ে চলো। একটা জকরি জিনিস কেনা হয় নি। বাজার এখান থেকে কডদুর ?'

'মাইল দেড়েক।' গাড়োয়ান বললে।

'পনেরো মিনিটের মধ্যে আবার এখানে পৌছে দিতে পারবে? যদি পারো, পুরো এক টাকা বকশিস দেবো।'

'আশ্ঘণ্টাটাক লাগবে, বাবু।'

বরেন অনাবশ্রক পা দোলাতে লাগলো, চুল টানতে লাগলো, আঙুল কুঃ-জাতে লাগলো।

প্রথম বে-দোকানে গাড়োয়ান তাকে নিয়ে এলো, বরেন ভেবেছিলো

নিশ্চয়ই সেথানে তা পাওয়া যাবে না, আরো অনেক দোকান খুঁজতে হবে। কিন্তু আশ্চর্য, পাওয়া পেলো। তবে তারা খুচরো বেচে না, ডজন কিনতে হ'বে। এত বদাস্ত হ'য়ে কোনো জিনিস বরেন কোনদিন কেনে নি। টাকার চেঞ্চ পর্যন্ত সে আজ নিতে চায় না।

ফিরতি পয়সাগুলি এক থাবায় কুড়িয়ে নিয়ে সে গাড়িতে গিয়ে বসলো। কুড়ি মিনিট—কুড়ি মিনিটের মধ্যে সে ফিরে এসেছে। সময়ের কি এখন পাথা গজালো নাকি?

ফটকের বাইরে গাড়ি দাঁড়ালো। হাতে ছিলো একটা অনর্ধদগ্ধ দিগরেট, সেটা বিনাক্রেশে বাইরে ছুঁড়ে দিলো। গাঁহেব হ'লে কী হবে, বাপ-ঠাকুরদা তো বাঙালি ছিলেন, নিম্নস্থ লোকের ধ্মপান করাটা সহ্ করতে পারবেন না নিশ্চয়। সে তো পরের কথা, সময়ের বাইরে সাহেব এখন দেখা করবেন কিনা কে জানে!

বারান্দায় উঠতেই, বেয়ার। এলো বেরিয়ে; দীর্ঘ সেলাম ঠুকে চেয়ারে আসন নিতে ইঙ্গিত করলে। ব্যাপারটা হয়তো নিরাশ হবার মতো কিছু নয়, বরেন কার্ড ধরে'-ধরে' নাম ও পরিচয় লিখলে। পিতলের পাতে কার্ডটুকু গ্রহণ করে' বেয়ার। বললে, 'বহুন! সাহেব এখনো ঘুম থেকে ওঠেন নি।'

व्यंक्टर्इ, यदान यदन कत्रता।

কিন্তু সাড়ে চারটে বাজে, এখনো পর্যন্ত সাহেব ঘুম্চ্ছেন, ব্যাপারটা বরেন আয়ত্ত করতে পারলো না। জিগগেস করলে: 'শরীর ওঁর ভালো আছে তো?'

'তা আছেন। ক'দিন থেকে বড় খাটনি পড়েছেন কিনা—' 'কখন উঠবেন বলতে পারো ?'

'ওঁর ঘুম যথন ভাঙবেন। আগে-থেকে কি করে' তা বলা যায়!

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে করুণ করে' বরেন বললে, 'পাচটা বারে।
মিনিটে আমার ফিরে যাবার টেন, এখন প্রায় পৌনে-পাঁচ। যদি—'

'হল্পা করে' তো ওকে জাগানো যাবে না। ঐ যে মেমসাব বেরিয়েছেন।' কণ্ঠস্বরে বেয়ারা চমুকে উঠলো।

মেমসাহেবের বয়েস থেকে মনে হয় সাহেব তেজিশ-চৌজিশের বড়ো বেশি ওঠেন নি, য়ি অবিশ্রি বাঙালি বাবধানটা মানা য়য়। মাথায় ঘোমটার নামাস্কর বলে'ও কিছু নেই, আঁচলটা কায়ক্রেশে বুকের কিয়দংশ অবলম্বন করে' কাঁধের কাছে এসেই সমাপ্ত হয়েছে, শাড়িটা এমন সয়ীর্ণ করে' পরা যে শরীরকে মনে হয় য়েন শরের মতো তীক্ষ, কিমা 'রেসে' সটাই নেবার আগে উভত একটা ছইপেট। মথমলের মতো সবুজ লনে য়্রে-য়্রে কথনো এ-ফুলটাকে একটু আদর করছেন, কথনো ও-ডালটাকে ধরে' একটু নাড়া দিচ্ছেন, কথনো-বা শুকনো একটা মাটির ঢেলা শুড়িয়ে দিচ্ছেন জ্বোর ডগায়, কখনো বা নিচ্ছ হ'য়ে উড়স্ত একটা কুটো তুলে নিচ্ছেন আঙ্গলে করে'।

বরেন সকাতরে বেয়ারাকে বললে, 'মেমদাবকে একটু বলবে, চারটের সময় আমার দেখা করার কথা, পাঁচটা বারোর ট্রেনে আমাকে বাড়ি ফিরে না গেলেই নয়—দয়া করে' তাড়াতাড়ি একটু দেখা করিয়ে দিতে পারেন ?'

বেয়ারার কোনো অভিমত প্রকাশ করার আগেই মাঠের থেকে
মিহি, মাজা গলায় এক ডাক এলো: 'ব্যেরা!'

'জী।' দীর্ঘ ঈ-কারটাকে দীর্ঘতর করতে-করতে বেয়ারা গেলো ছুটে। বরেনের কিছু কানে এলো না অবিশ্রি, কিছু স্পষ্ট ব্রতে পারলো ন্দুই উদ্দিষ্ট হচ্ছে তাদের কথোপকথনে। ক্রুরে কে, কী চায়, কেন এই অসময়ে, এই জাজীয় প্রশ্ন। বেয়ারাটা কী উত্তর দিচ্ছে ঈশ্বর বদতে পারেন। টাইপরাইটার বা দেলাইয়ের কলের এজেণ্ট না ভাবলেই রক্ষে।

তা হ'লেও হয়তো ভালো ছিলো, ট্রেনটা দে ফস্কাতে দিতো না। বেয়ারা এলো ফিরে এবং সমান রেখায় তারই কাছে এসে উপস্থিত হ'লো বলে' বরেন নিশ্চিত বুঝতে পারলো মেমসাহেব বুঝি তারই প্রতি আতিথেয়তায় প্রসারিত হয়েছেন।

'কী বললেন ?' বরেন কৌতূহলী হ'য়ে জিগগেদ করলো। 'বসতে বললেন।'

'সাহেবকে একটু থবর দেবার স্থবিধে করা গেলো না ?'

জিহ্বাগ্র ও দাঁতের সভ্যরে একটা শব্দ করে' বেয়ারা বললে, 'বকুনি থাবার এত সাধ কা'র ?'

'বলেছ আমার ট্রেনের আর বেশি সময় নেই ?'

'বলেছি।'

'की वनतन ?'

'তার উনি কী বলবেন? রেল-কোম্পানির কাছে গিয়ে নালিশ ফফন।'

'বলেছ, চারটেয় আমাকে সময় দেয়া হয়েছে।'

'সময় চলে' গিয়ে থাকে, সটান চলে' গেলেই ভো হয়।' বেয়ারা আদৃষ্ঠ হ'লো।

মেমসাহেবকেও আর দেখা যাচ্ছে না, বোধ হয় এতক্ষণে সাহেবের মুম ভাঙলো। কিয়া তিনিই হয়তো সাদরে স্বামীর নিদ্রা ভাঙাচ্ছেন।

অস্তত উমা তো তাই করতো, যথন বরেনের সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছে, আর সে রয়েছে ঘূমিয়ে। গায়ে ঠেলা দিতো, চুল টেনে দিতে । তা সে ছুটির দিনে

মাধ্যাহ্নিক ভোজনের শেষেই হোক বা শীতের ভোররাত্রেই হোক। বাইরে ভদ্রলোক নিঃসঙ্গ, নিরবলমের মতো বসে আছে চুপ করে', এ সে এক মুহুর্তও সহা করতে পারতো না।

ফটকের মধ্য দয়ে হঠাৎ একটা মোটর ঢুকলো, তার পর্জনের আভিজাত্যে আরোহীর পদমর্যাদা বোঝা যাছে। শৃষ্ম থেকে তারার উদ্ভবের মতো মেমদাহেব কোথা থেকে আক্ষিক আবিভূতি হ'লেন। সমস্ত শরীরে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হাসির রেথা পড়েছে ছড়িয়ে, আন্তম্ক অনার্ত বাছতে এসেছে লীলা, আপ্রান্ত পায়ে এসেছে তরিদ্দা। এককালে সিঙ্গল্ করেছিলেন এখন আবার কি ভেবে বড় চূল রাথছেন, বেশি বাড়তে পায় নি এতদিনে, সেই স্বল্পমেয় চূলে শীর্ণ যে হ'টি বেণী তৈরি করেছেন তাতে এসেছে অস্ফুট চঞ্চলতা।

গাড়ি থেকে যিনি নামলেন তিনি একেবারে থাঁটি সাহেব, জিহ্বায় ও ত্বকে। হাফ-সার্ট ও সর্টস্, হাতে একটা র্যাকেট। ভীষণ তেজী ও তাজা, মোটর থেকে নামা ও দরজাটা বন্ধ করা থেকেই বোঝা যায়। আশ্চর্য সিরিহিততায় সহাস্থ্য গল্প করতে-করতে তাঁরা হু'জনে টেনিস-কোটের দিকে এগোতে লাগলেন, একটা ছায়াঘন বৃক্ষান্তরালে বেতের হু'খানি চেয়ার বাহিত হ'লো, চেয়ার হুটোয় একটা য়্যাকিউট য়্যাক্ল্ বানিয়ে তাঁরা বসলেন পাশাপাশিও নয় মুখোম্থিও নয়,— সে এক অদ্ভূত নৈকট্য। বরেন ঘড়িতে দেখলো, পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিট। দিশি সাহেব আরও কিছুকাল ঘুমিয়ে থাকুন।

কার্ডটা ফেলে রেখে দৌড়ে গিয়ে তার গাড়িতে উঠতে ইচ্ছে করলো, এখনো সে মরি-বাঁচি করে' ট্রেনটা ধরতে পারে। পাঁচটা হ' মিনিট— ্পুশনো। কিন্তু সাহেব যখন জানতে পারবেন— সে এসেছিলো অথচ দেখা করেনি, তখন এ-আক্রোশটাক্রুর একটা ডিনামাইটের মতো তার গৃহভিত্তির না দিয়ে সঞ্চালিত হ'বে। তৃমি যতোই কেন না কাজের দেয়াল গড়ো,
আর উত্তুপ, কিছুতেই কিছু হবে না—ন্যদি না তার উপরে ছাদ থাকে,
ামার প্রভুর করুণাচ্ছায়া। তা ছাড়া এতগুলি অর্থ্যুয় করে' এসেছে,
থানি কুংদিত ক্লান্তি, এতথানি মরণাধিক প্রতীক্ষা। কবে আবার
শুভ্যাত্রার স্থযোগ ঘটবে জানা নেই। শেষ পর্যন্ত দেখে যাওয়াই
মীচীন হবে — শেষ পর্যন্ত।

গাড়ি এইবারে ছাড়লো, ঘড়ির দিকে চেয়ে বরেন ভাবলে।

ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন হোমরা-চোমরা এসে উপস্থিত হয়েছেন,
নিস স্থক্ক হ'য়ে গেছে। গ্রীন্মের সদ্ধ্যায় টেনিস থেলাটা এখন মাত্র

ায়াম হিসেবে প্রচলিত, চিনির ওজন ব্লাস করতে ও মেয়েদের

ায়াম হিসেবে প্রচলিত, চিনির ওজন ব্লাস করতে ও মেয়েদের

ায়াম হিলাও করতে। অন্তত এইটেই দৃশ্যমান উদ্দেশ্য। আরো

'জন মহিলাও সমবেত হয়েছেন। মেমসাহেব তাঁর টেনিসের শাড়ি
রে' এলেন দৈর্ঘ্যে থাটো ও প্রস্তে শিথিল, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় শাড়ি বদলাবেন
লে'ই এ-বিবাহ তাঁর গরীয়ান মনে হয়েছিলো, ও পুক্ষের সমকক্ষতা

বতে পাবেন বলে'। অন্য মেয়ের মতো লোফা সার্ভিস করছেন না,
য়রমতো বাছ উচিয়ে, ক্রত একটা নক্ষত্রপাতের মতো। তাতে সমস্ত

গীরে তির্থক রেপার যে একটা ত্রিত বিচ্ছুরণ হয় সেটাই স্বাইকে

গোবার।

ঘড়িতে তথন পাঁচটা-সতেরো, বেয়ারা এসে বললো, 'সাহেব এসেছেন থিক্স থেকে। চা থাচ্ছেন।'

'ঘুম থেকে উঠলেন কখন ?' বরেন হাঁ করে' রইলো। 'আধঘণ্টাটেক আগে।' 'কার্ডটা তথুনিই পৌচেছিলো তাঁর হাতে ?'

'তথুনিই পৌচেছিলেন! কিন্তু মৃথ-হাত ধুতে হবেন তো।

কিন্তু এ কার সঙ্গে সে তর্ক করছে? কতক্ষণ পরেই আপিস-রুধ্ব হ'তে তলব হ'লো বেয়ারার। কেয়ারা এসে চোথের ইসারা করে' বললে, 'চলুন।'

এতক্ষণে সেই স্বর্ণক্ষণ এসে উপস্থিত হ'লো। বরেন তার চেহারা ও ও বেশভ্যার কথা করনা পর্যন্ত করতে পারে না। ইচ্ছে করে'ই এতক্ষণ দে কোনো আয়নাতে মৃথ দেখে নি, তার টাই আর কলারের অবস্থা, তার পোষাকের ধ্লিকক্ষতা, তার মৃথের মালিগু। সে আরেকটা নত্নতরো হংমপ্র হতো। প্রথম সন্দর্শনিটাই নাকি প্রধান মৃল্যানিরপক, বরেন ভাবলে এবং নিজের অলক্ষ্যে জিভ দিয়ে ঠেঁটো একটু চাটলো, টাইয়ের গেরোটাকে একটু অম্ভব করলো, কোটটা টানলো, টাউজারের ক্রিক একটু আঙুলে করে' তুলে ধরলো আর ক্ষমাল বা'র করে' ঘাড় ও মৃথ বারক্তক রগড়ালো।

সাহেব তাকে খুব হৃততার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। লজ্জিত বিনয়ের মৃথ করে' বললেন, অত্যন্ত হৃ:খিত, তোমাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি।'

বরেন ঢোঁক গিলে বললে, 'সেটা কিছু নয়।'

'কেমন দেখছ জায়গাটাকে ?' সাহেব জিগগেস করলেন।

'ভালো।'

'ফাইন ?'

'তেরি।'

'তোমার সহক্ষীরা ?'

'চমংকার।'

'তোমাদের ওথানে একটা ক্লাব আছে, নয়? টেনিস থেল ?' বরেন মিখ্যে করে' বললে, 'থেলি।' সাহেব চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন, বিনীত হাস্থে বললেন, 'এখন একটু আমাকে খেলতে যেতে হবে, গুডবাই।'

করমর্দন করে' বরেন বেরিয়ে এলো, টুপিটা কুড়িয়ে নিয়ে গাড়ির দিকে অগ্রসর হলো, হুর্বল অসমান পদক্ষেপে।

মনে-মনে ভাবলো সাহেব তাঁর বৈকালিক বেশবাস কেমন সজ্জিপ্ত করে' এনেছেন, পায়ে টেনিস-স্থ'র 'পরেই একেবারে হাঁটুর ওপারে দটদের প্রান্ত, গায়ে কলার-ওলা একটা গেঞ্জি, আশ্রুণ, এ হেন কদাকার দর্চদ উচ্চান্দ সভ্যসমাজে নির্বিবাদে চলে' গেছে, ওটা পরে' তবু দাঁড়ানো যায়, লোকে বসে কি করে'—কেউ-কেউ আবার পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বসে। অথচ তার যে এই পোষাক, ড্রাইক্লিনিং করবার মতো মফস্বলে কোনই বন্দোবন্ত নেই—কেন দরকার ছিলো তার এত সব বিক্তত আতিশয্যের ?

এখন বরেন কী করে ? পরের টেন দেই সাড়ে-ন'টা, ঘড়িতে এখনো ছ'টা বাজে নি। সমস্ত শরীর ভেঙে পড়ছে ক্লান্তিতে, মাথাটা ছিঁড়ে পড়ছে, ভিতর থেকে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা ঠেলে-ঠেলে উঠছে। মান নেই, নিস্ত্রা নেই, অনর্গল সিগরেট খেয়ে-খেয়ে মুখটা বিশ্বাদ, গুপুরের সমস্ত ধুলো আর তাপ গায়ের উপর স্তর বেঁধে আছে, তার উপর বাড়ি পৌছুতে বারোটা — গাড়ির মধ্যে উঠে বরেন আহত একটা পশুর গলায় করুল ককিয়ে উঠলো।

वनतन, 'हतना।'

গাড়োয়ান জিগগেস করলে; 'কোথায় ?'

'দেলে।'

পুরোপুরি ভাড়া মায় বকশিস নিয়ে গাড়োয়ান বিদায় হ'লো। ফৌশনটা এথন পরিত্যক্ত, কাছাকাছি কোনো ট্রেন নেই। ফৌশনের নির্জনতাটা পরিহাসচ্ছলেই তার কাছে ভারি স্থন্দর মনে হ'লো। যে কোথায় তার সঙ্গে একটা সঙ্গতি আছে।

সোরাব্জিতে গিয়ে দে একের পর এক তিন পেয়ালা চা থেলো, নতুন এক টিন সিগরেট কিনলো ও সাইডিং-এ কোথায় তার গাড়ি পড়ে' আছে সন্ধান নিয়ে তার নির্দিষ্ট কামরাটায় গিয়ে উঠে বসলো।

আলো বা পাথা কিছুই সাড়া দিলো না। বার্থের উপর কয়লার গ্রুড়েও ধুলো হ' আঙুল স্তৃপ করা আছে,:একথানা রুমালে তাদের সম্মার্জন অসম্ভব। বরেন প্রথম টাইটা খুলে ফেললো, কলারের বোতামটা উৎপাটন করলো, গলায় হাত বুলোলো, বার কতক, কোট খুললো, সাট খুললো, জুতোর ফিতেটা প্রায় টেনে ছিঁড়ে ফেললো, মোজা, বীভৎস মোজাটা টেনে কুঁচকে মুড়ে ঢলঢল করে' দিলো। তারপর ট্রাউজারের পা-ত্টো গুটোতেওটোতে সে হাঁটুর উপর তুলে আনলো। সাট দিয়ে বার্থের ধুলো ঝাড়লো। আর জুতো আর কোটে মিলিয়ে বালিস বানিয়ে চিৎ হয়ে অল্কলারে সে শুয়ে পড়লো।

হায়, এখন কিনা তার চোধে আর ঘুম আসছে না।

সদ্ধে হ'য়ে আসছে, আরেকটু পরেই উমা পেট্রোম্যাক্স জালাবে।
এখন সে বাথকমে নিশ্চয় গা ধুচ্ছে, তার পরিমিত স্নেহস্নাত শাড়িটিতে
তাকে আজ যেন কী অপরগ দেখাবে! তার কপালে সিঁত্র আঁকলো
নিশ্চয়, সদ্ধে দিলো, চা খেলো, তার পর ছোট একটি পান খেয়ে ঠোঁট
রাঙালো, বাইরের ঘরের জানলা দিয়ে খবরের কাগজ ছুঁড়ে দিয়ে গেছে,
তাই সে মেলে বসেছে হয়তো টেবিলে। শাড়ির চওড়া-পাড়টা ঘাড়ের
উপর থেকে কেমন বহুল কোমলতায় লতিয়ে এসেছে।

কী শাস্তি এই উমার শ্বতিতে, তন্দ্রায় বরেনের চোধ ক্ষড়িয়ে এলো । কতক্ষণ পড়ে' ছিলো নিঝুম হ'য়ে, কিসের একটা ধালা লাগতেই সে জেগে উঠে দেখলো সাইডিং থেকে গাড়িটা প্লাটফর্মে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাডে-আটটা।

আন্তে-আন্তে ছাড়বার সময়ও এলো। সময় শেষ পর্যন্ত আসে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অকন্মাৎ বরেনের সমস্ত দেহ-মন অব্যক্ত আর্তনাদে শিউরে শিউরে উঠলো। সাড়ে ন'টা বেজেছে, এখনো বরেন বাড়ি ফিরলো না। জানলায় দীর্ঘ চোথে দিগন্ত পর্যন্ত উমা তাকিয়ে আছে, বরেনের এতটুকু কোথাও আভাস নেই। কাসেম গাড়োয়ান অন্ত গোয়ারি নিয়ে ফিরলো, চাপরাসি এসে মুখ কাঁচুমাচু করে' বললে, 'বাবু আসেন নি।'

কী করে' কাটাবে উমা একাঁকী এই মধ্যরাত্রি? ভয় আর নিরুপায় ছণ্ডিস্তা, এ নিয়ে সে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পেট্রোম্যাক্সে আর তেল নেই, নিবে গেছে এতক্ষণে। জানলাগুলো খুলে রাথতেও ভয় হচ্ছে, অথচ বারে-বারে জানলা দিয়ে বাইরে না তাকালেও নয়! মশারিটা চাকর বিছানা পেতে কথন টাভিয়ে রেথে গিয়েছিলো, সেটা সেকিপ্র হাতে তুলে ফেললো, কেমন তার দম আট্কে আসছে। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে বসেছে কিনা তা কে জানে।

হঠাৎ ব্যরেনের মনে পড়ে' গেলো উমা বলেছিলো, ঠিক কি, আমাকেই তুমি এসে হয়তো আর দেখতে পাবে না।

যদি সত্যি না পায়! কোথায় যাবে সে? কেন, যেথানে খুসি সে চলে' যেতে পারে। একা-একা? বেশ তো, আর কারু সঙ্গেই না হয় গোলো। আর কারু সঙ্গে! সে কে? তা কি জানি! এখানে থাকবেই বা কেন, কিসের প্রলোভনে, এই নিফল একাকীছের অরণ্যে। বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করো না, নইলে আঘাতটা প্রচণ্ডতরো হবে কি করে'? বেশ, নিজে থেকেই যদি না যায়, ধরো কারা দল বেঁধে মুখে

কাপড় গুঁজে ানয়েও তো যেতে পারে অনায়াদে ! জোর করে', ছিনিয়ে ? মোকদ্মায় যে যাই বলুক, হাা, জোর করে'ই ধরে নিয়ে গেলো, বাধা কোথায়? যে অঙ্ক পাড়াগাঁয়ে আছ, যে কোনো রাতে ঘটে' যেতে পারে, তার উপর আজকের মতো রাত! কাছাকাছি এমন প্রতিবেশীও নেই যে ছুটে আসবে, আর আসবেই বা কেন, নিজেকে বিপদে নিয়ে ফেলার চাইতে পরের কেনেফারিটা রসালো করে' উপভোগ করায় বেশি রোমাঞ্চ। নিদেনপক্ষে ঘরে একটা চোরও আদতে পারে, হয়তো তার হাতের কম্বণ ধরে' টান দিলো। চোর কি করে' আসবে ? চোর আবার কী করে' আসে। হয়ভো হাত ধরে' টান দিতেই প্রবল আর্তনাদ করে' দে মৃচ্ছিত হ'য়ে পড়লো। চোরের তথন পাল তুলে পরিষ্কার বেমে যাওয়া। চাকর-ঠাকুর আছে কী করতে? ওরাই যে চুরি করতে নামবে না তার ঠিক কী ৷ খবরের কাগজে পড়ো না চাকরের কীতি-কলাপ ? অস্তত এমনি একটা অশরীরী ভয়ও তো পেতে পারে ? মনে নেই যথন প্রথম এ-বাড়িতে ঢোকো, কেউ-কেউ বলেছিলো এটাতে ভূতের আনাগোনা আছে, ভাড়া কম বলে' ইতিকথা গ্রাহ্ম করে। নি। কিছ ধরো আজ যদি তার আবির্ভাব হয় ৷ ভত — ভত আবার আছে নাকি পৃথিবীতে? অস্তত মনে তো আছে। আশন্বাকুল মনে সে-মৃতি কল্পনা করে' নিতে কতক্ষণ ? রজ্জুতেও সর্পভ্রম হয়-এবং সে-যন্ত্রণা দংশনের মতেই কালাস্তক হ'তে পারে। অত অপার্থিবতাই বা কেন? জানো, দে আত্মহত্যা করতে পারে? আত্মহত্যা? হ'্যা, দিলিঙের কড়ার সঙ্গে প্রশায় আঁচল বেঁধে। কিন্তু কেন সে আত্মহত্যা করতে যাবে, কোন ছ:থে? মাহ্য বুঝি ছ:থেই আত্মহত্যা করে, ভোমার বুদ্ধিকৈ বলিহারি! আত্মহত্যা হচ্ছে মন্তিক্ষের একটা ব্যাধি, সাময়িক উন্মত্ততা। তুমি আসছ না, তুপুরে তোমাকে নিয়ে হয়তো একটা

বীভংস হঃম্বপ্ন দেখেছে, টেন ধরতে না পেলে অনায়াসে তৃমি একটা টেলিগ্রাম করে' দিতে পারতে যে রাতের টেনে আসছ—তাই সে হঠাং চিস্তায় বিকল হ'য়ে পড়লো, মিস্তক্ষের স্নায়ুমণ্ডলী কেমন-বা অবশ তদ্রাছের হ'য়ে এলো, গলায় দড়ি দেওয়ার অনেক হালাম দেখে বাথকমে গিয়ে সে কণ্ঠনালীতে একটা রেড বদালো। বরেন চীংকার করে' উঠলো। কিন্তু বিকেলে তার করলে সেটা রাত্রিতে উমা পেতো না, পেতো পরদিন আটটার পরে, কেননা বিকেল পাঁচটার পর ওখানে টেলিগ্রাম বিলি হয় না। তা কি সে জানে? সাড়ে ন'টার ট্রেনে যারা এখানে ফিরেছে তাদের কাউকে দিয়েও তো সে একটা খবর তাকে পাঁঠাতে পারতো যে সে রাতের ট্রেনে আসছে। বা, তখন তো সে সাহেবের কুঠিতে। তা কি আর সে জানে? মনের কোথাও কি একটু অসামঞ্জশু ঘটলেই লোকে অনায়াসে আহাহত্যা করতে পারে, আর উমা তো নিতাস্ত মেয়ে, স্ম্ম কতোগুলি স্নায়্র সমষ্টি। বাড়ি গিয়ে তাকে দেখতে পাও কিনা এবং দেখলে কী অবস্থায় দেখ তার কিছুই ঠিক নেই।

স্টেশনে নেমে দেখলো, চাপরাসিটা নিতে আসে নি। অন্ধকার একটা আতত্বে তার বুকের মধ্যটা শিউরে উঠলো। গাড়ি ছিলো ত্র'-একখানা, কিন্তু কাসেমের নয়। সব যেন কেমন আর অভুত, অস্বাভাবিক লাগচে। গাড়োয়ান তাকে চিনলো কিনা বোঝা গেল না, চিনলে এমন কালো গন্ধীর মুখ করে' থাকাটা ঘোরতর সন্দেহের।

বাড়ির কাছাকাছি আসবার আগেই দ্ব থেকে সে দেখতে পেলো তার বাইরের ঘরে আলো জনছে। এটা সাজ্যাতিক অস্বাভাবিক — এত রাতে বাইরের ঘরে আলো জলবে কেন? বাড়িতে ডাজ্ঞার এলো নাকি, তবে কি সত্যিই শেষকালে উমা ব্লেড দিয়ে গলা কেউছে? আরো এগিয়ে আসতেই দেখলো বাইরের ঘরের দরকাটা হাট কয়ে

থোলা। এটা আরো আশ্চর্য। যেথানে সমন্ত সহর ঘুমে অন্ধকার ও অন্ধকারে অবক্দর, সেথানে তার ঘরের দরজা থোলা আর সেথানে বেশ উচ্চ শিথায় আলো জলছে! বরেনের হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো, বুকের ভিতরটা শৃক্ত লাগতে লাগলো, চোথে দে পথ খুঁজে পেলো না।

নিশি-পাওয়ার মতো বরেন নি:শব্দে তার ঘরের রোয়াকে উঠে এলো, খোলা দরজার পাশ ঘেঁসে আন্তে মুখ বাড়ালে। দেখলে, টেবিলের উপর স্থারিকেন জলছে ও পাশে ক্যানভাসের এক ইজি-চেয়ারে আধাবয়সী এক ভদ্রলোক চাদর দিয়ে গা-হাত-পা ঢেকে দিব্যি ঘুম যাচ্ছেন। বরেন আরো লক্ষ্য করে' দেখলো, এ-ঘর থেকে যে ত্টো দরজা তার অন্তঃপুরের দিকে মুখ করে' আছে তারা ঘটোই সবল অর্গনাবদ্ধ। কিন্তু ব্যাপার কী!

বরেন সবেগে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। ঠেচিয়ে উঠলো: 'কে ফু কে আপনি ?'

ভদ্রলোক ধড়মড় করে' জেগে উঠলেন, ঘুমে-জড়ানো ক্লান্ত গলায় বললেন, 'এই যে, আপনি, আপনি এসেছেন এতক্ষণে। বাবা:!' ভদ্রলোক ছই হাতে মশা ভাড়াতে লাগলেন।

'কী চান আপনি এত রাত্রে ?' বরেন ধমক দিয়ে উঠলো।

'এত রাত্রে নয়, এসেছি আমি বেলা ত্টোয়। সেই বাম্নথালি থেকে, নৌকায়। ভনলুম সদরে গেছেন, সাড়ে ন'টার গাড়িতে ফিরবেন। ন'টা থেকে ঠায় এই বদে' আছি। ভাবলুম জরুরি দেখাটা আজই সেরে থেতে হবে।'

'এই কি আপনার দেখা করবার সময় নাকি ?' বরেন উচ্চতর পরদায় আরোহণ করলে: 'ভদ্রলোকের বাড়িতে বাইরের ঘরে আলো আলির্মে রাত সাড়ে-বারোটা পর্যন্ত বসে' থাকাটা কোন্ দিশি ভদ্রতা? কানেন আপনাকে আমি পুলিশে দিতে পারি ?'

ভদ্রলোক থতমত থেয়ে গেলেন, চেয়ার থেকে অতি কটে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি আর বেশিক্ষণ বসবো না, মাত্র পাঁচ-মিনিটে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে পারবো। আমাদের সেই বাম্নথালি ইউনিয়ানের—'

তথনো উমাকে সম্ভাষণ করা হয় নি, অর্গনাবদ্ধ ঘরের শুক্কতা তথনো অব্যাহত রয়েছে। তাই অস্থির, অসম্ভব অস্থির গলায় সে বললে, 'এখন আমার পাঁচ সেকেণ্ড সময়েরও অপব্যবহার করবার সময় নেই। যান, কাল ভোরে আসবেন, কিম্বা আর যে কোনোদিন আপনার খুসি।'

ভদ্রনোক আমতা-আমতা করতে লাগলেন।

'আপনার তো বয়েদ হয়েছে, এতদিনে কাওজান একটা হয়েছে বলে'ও তো আশা করা যায়। সটান গাড়ি থেকে নেমেই, বিশ্রাম পর্যন্ত না করে', তুপুর-রাতে, না থেয়ে না ঘুমিয়ে আপনার বক্তব্য শুনবে এমন কাকে আপনি আশা করতে পারেন ?'

এর অবিশ্রি উপযুক্ত জবাব নেই, ভদ্রলোক লাঠিতে ভর দিয়ে আন্তে-আন্তে বেরিয়ে গেলেন।

দেদিকে চেয়ে দেথবারো বরেনের অবকাশ নেই।

বন্ধ দরজায় সবেগে সে ঘন-ঘন ঘা মারতে লাগলো: 'উমা, উমা।' ঝি উঠে দরজা থুলে দিল।

ঘরে সেই স্বাভাবিক শাস্তি বিরাজ করছে, আবহাওয়ায় কোথাও একটু আঁচড় পড়ে নি। ঝি নিচে ওয়েছিলো, বরেনকে দেখেই অন্তর্ধান করেছে অন্তরালে, থাটের উপর পরিপাটি বিছানা করে' উমা রয়েছে ঘ্মিয়ে, আলো জলছে নিচে, নেটের মশারির মধ্যে থেকে তাকে দেখাছে ঠিক এখন রূপকথার রাজকুমারীর মড়ো।

বরেন ডাকলো: 'উমা!'

উমা চোথ মেললো, নির্লিপ্ত গলায় বললে, 'এসেছ ।'

'হাা। কেমন আছ, উমা?'

'কেমন আবার থাকবো ?' মশারির বাইরে মুথ নিয়ে এসে স্লিগ্নহাস্থে বললে, 'ভালো আছি।'

'আমার জন্মে খুব ব্যস্ত হও নি তো ?'

'বিশেষ নয়। সাড়ে ন'টায় যথন আস নি, ভাবলুম বারোটার ফ্লায়াবে আসবে। চেহারার কী ছিরি করেছ ?'

'আর বোলো না সে-কথা। একেবারে হায়রানি করে' মেরেছে।' বরেন খাটের শিয়রের কাছে একটা চেয়ারে বসে' পডলো।

বালিসে চিবুক ডুবিয়ে উমা উপুড হয়ে ভয়ে অফুচ্চ গলায় জিগগেস করলো: 'বাইরের ঘরে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হ'লো?' কে উনি?'

জুতোর ফিতে খুলতে-খুলতে বরেন বললে, 'কে জানে, কোনো ইউনিয়ানবোর্ডের মেম্বার-টেম্বার হবে বোধ হয়। কতই তো আসছে হরদম।'

'কেন, ভোমার সঙ্গে আলাপ হ'লো না ?'

'श'ला देव कि।'

'কতকণ এসেছ তা হ'লে ?'

্ 'এই মিনিট হুই।'

'বলো কি, এরি মধ্যে তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'য়ে গেলো, তুপুর তুটোয যিনি এসেছেন, বিকেলে যিনি এসে তোমার খোঁজ নিয়ে গেলেন, আর সাড়ে-ন'টায় ফিরবে বলে' যিনি ন'টা থেকে তীর্থকাকের মতো বংস' ছিলেন এখানে ?'

'কেন, কে উনি ?' বরেন সন্দিগ্ধ গলায় প্রশ্ন করলে।

'সে কি ? নামটাও তাঁর জিগগেদ করে। নি নাকি ?' বিশ্বয়ে উমার সমস্ত মুখ দাদা হ'য়ে গেলো।

'কেন, নামে তাঁর কোন বিশেষত্ব আছে নাকি ?'

'আছে। নাম তাঁর নিশিকান্ত সারখেল।'

'কি বললে, নিশিকাস্ত ? সারখেল ?' বরেন শ্বতির অন্ধকার ঘাঁটতে লাগলো: 'হাা, ভয়ানক চেনা মনে হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে কি গো?' উম। উঠে বদলো উত্তেজনায়: 'তুমি তাঁকে দস্তরমতো আজ এদে তোমার দক্ষে দেখা করতে লিখেছ — বিকেল পাঁচটায়। এই দেখ দেই চিঠি।', বালিদের তলা থেকে উমা দেই চিঠি বার করে' দেখালো।

'হাা, এই চিঠি বটে।' বরেন আত্যোপাস্ত আবার পড়লে: 'তুমি এ পেলে কি করে'?'

'বোনাফাইডিস্ সপ্রমাণ করবার জন্তে ভদ্রলোক এই চিঠি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তবেই তাঁকে বাইরের ঘরে অবারিত আশ্রয় দিয়েছি। কি. এইবার মনে পড়লো ?'

'হাা, দিন পনেরো আগে এটা লিখেছিলাম। মাঝখানে একদম মনে ছিলো না।'

'কে এই নিশিকান্ত ?'

'একজন গ্রাম্য তালুকদার। সম্প্রতি কতকগুলি স্থানীয় অত্যাচারে পীড়িত হ'য়ে আমার কাছে কতগুলি নালিশ করেছিলেন। আমি কিছু তার প্রতিকার করতে পারি কি না দেখবার জন্মে তাঁকে আজ লিখেছিলাম আসতে।'

'দেটা তোমার কাছে নিভাস্তই অকিঞ্চিৎকর ঘটনা', উমা তার কণ্ঠন্বরে একটু বিজ্ঞপ মেশালো: 'তাই তারিখটাকে তুমি অনায়াদে ভূলে যেতে দিয়েছিলে। কিন্তু এই একটু আখাসেক কুল্লুভানু পেরে বাতগ্রন্থ ভদ্রলোক কী অমাছয়িক কট, করেছেন তার তুমি কিছু খবর রাখো? সমস্ত দিন আজ তাঁর স্থানাহার হয় নি, বাড়িতে বড়ো ছেলেটির তাঁর টাইফয়েড, অবস্থা ভালো নয়, তবু তোমার চিঠির সম্মান রাখতে সমস্ত বিপদ ও কট তিনি অস্বীকার করেছেন। তুমি তাঁকে কীবলনে?

'বললুম, রাত তুপুর পর্যন্ত কারুর বাড়িতে প্রতীক্ষা করে' বসে' থাকাটা ভ্রম্বতা নয়।'

'চলে' গেলেন তারপর ?'

'তাড়িয়ে দিলে লোকে আর কী করতে পারে ?' বরেন উঠে পড়লো চেয়ার হৈড়ে: 'নাও, নাও, ওঠো, থেতে দাও, থিদেয় আর ঘুমে আমার সমস্ত শরীর ছিঁড়ে পড়ছে। অপরিচিত আগস্ককের কথা নাভেবে এবার তোমার নিজের স্বামীটির দিকে তাকাও।'

## উপান্ত

কোলকাতার বৃষ্টির একটা আলাদা চেহারা আছে। সব যেন হঠাৎ কেমন নিরানন্দ, নিরর্থক মনে হয়।

ট্র্যামে করে' ধর্মতলা যাচ্ছিল্ম, সকালবেলা। মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের কাছে এদে দাঁড়াতে দেখল্ম, সেটা আর এমন কী দেখবার, পিছল ফুটপাতে জুতোটা হঠাৎ হড়কে যাওয়াতে বুড়ো-মতন একটি ভদ্রলোক, গায়ে তাঁর গলাবদ্ধ জিনের একটা কোট, পায়ে কেড্স, ও-ছটো বস্তম কোনটাতেই লেশমাত্র ভদ্রতা নেই — কাদা-জল ঘেটে মাটি থেকে তাঁর হাতের বাজারটা একেক করে' কুড়িয়ে নিচ্ছেন, ক'টি কাঁচকলা, ক'টি যজ্জিড়্ম্র, ক'টি উচ্ছে, ক'টি গাঁদালপাতা। ঘড়িতে চেম্নে দেখল্ম, সাড়ে ন'টা প্রায় বাজে, ভদ্রলোক কখনই বা বাড়ি যাবে, কখনই বা আপিস দৌড়বে। হঠাৎ থেয়াল হ'লো দেটা এম্পারার্স্ বার্থ-ডে'র ছুটি, আপিস-আদালত বন্ধ। যেন খানিকটা আরাম পেল্ম, ভদ্রলোককে জিনিসগুলি আস্তে-আন্তে দিল্ম কুড়িয়ে নিতে। ট্র্যামটা ছেড়ে দিলো। বিচিত্রবিস্তীর্ণ রাজধানীতে দেটা আর কিছু মনে করে' রাথবার জিনিস নয়।

রাজধানীতে নয়, কিন্তু আমাদের এই মফস্বলে সেটা প্রায় চোধ কপালে তুলে দেখবার জিনিস।

কিছুকাল মফখল ছেড়ে বাইরে ছিলুম, অর্থাৎ কোলকাতার, মাকে
নিয়ে মেডিকেল কলেজে। কাল রাত্রেই আমার ফিরে থাবার কথা।

এমন নয় যে আমি নাথাকার দক্ষন আদালতের সমস্ত মোকদ্দমা এক তাকে থারিজ হ'য়ে যাচ্ছে বা ডিক্রিজারিতে কোকী পরোয়ানা বেক্তে পাচ্ছে না। কিন্তু মাসথানেকের বেশি বাড়িছাড়া, কার বিক্লমে কী ঘোঁট পাকলো, কোন্ বাড়িতে কী স্থ্যাণ্ডেল উঠলো, নতুন আর-কে মিসট্রেদ এলো গার্লস্-স্থলে, কিছুরই কোনো থবর রাখি না। তারপর থেলার মাঠ, নদীর পাড়, নরেশ পাট্যাদারের দোকান, গেজেটেড অফিসারদের ক্লাব, সমস্ত কিছু থেকেই বঞ্চিত, বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আছি। কতক্ষণে নিজের জুতোতে গিয়ে পা সেঁধোব তারি জন্ম আইটাই করছিল্ম, তাই ট্রেনে এসে উঠতেই গায়ে যেন বাতাস দিলো।

খানিকটা কৌতুকের সঙ্গে চমকে উঠলুম, যথন দেখলুম মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের সেই ভদ্রলোক আমারই গাড়িতে এসে উঠেছেন, একশো এগারো নম্বর গাড়িতে। চিনতে পারতুম না যদি না তাঁর গায়ে সেই গলাবন্ধ কোট থাকতো ও বর্ষার দিনেও পায় থাকতো কেভ্স্, ভালা-ভাঙা একটা স্কটকেস, নারকোলের দড়ি দিয়ে বাঁধা, পেট-মোটা এনামেলের একটা ক্রজা, ভিজে একখানা গামছা, আর থেরোর একটা বালিশ, অভটা শেষ পর্যন্ত এসে পৌছুতে পারেনি। কাপভ্যের ঝুলটা যেখানে এসে ঠেকেছে সেখানটাকে আমরা হাঁটু বলি। বেঞ্চির উপর দেয়ালের ধারে মোটা একগাছ লাঠি শোয়ানো, সমন্ত কিছুর কাছে ঐটেই যেন কেমন অসক্ত, একটু বা অসাধারণ লাগছে।

ভিজে গাম্ছা দিয়ে ঘাড় ও মাথা মুছে ভদ্রলোক জিগগেস করলেন, কোথায় যাচিছ।

জায়গাটার নাম করলুম। ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। কেমন ফ্যাকাসে মুখ করে' আমার দিকে খানিক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

বললেন, 'রান্তিরে ঘোড়ার গাড়ি হু'এক আনা সন্তায় যায়, না ?'

'তা যায় মাঝে-মাঝে। এ ট্রেনে বিশেষ প্যাদেঞ্জার থাকে না কিনা। তা, আপনি কোন পাড়ায় যাবেন '

তার আগে, আমি কী করি সেটা জিগগেদ করে নেয়া ভদ্রলোকের সমীচীন মনে হ'লো। বলতে লজ্জা করে, কথাটা বলতেই যেন কেমন শোনায় আমি কিছু লেখাপড়া করিনি, আমার পয়দা-কড়ি কিছু নেই, আমি নিতান্তই অপলার্থ — তবু সাহদ করে' বললুম, 'ওকালতি।'

আগে যদি বা ভদ্রলোকের মৃথ ফ্যাকাসে ছিলো, এখন একেবারে শুকিয়ে চুপসে কালো হ'য়ে গেলো। কুঁজোর মৃথ থেকে গ্লাস বার করে' এক গলা জল থেলেন। নির্লিপ্ত হ'য়ে,বাইরের দিকে এমন ভাবে চেয়ে রইলেন যেন উকিলের মতো তুর্জন সংসারে আর তু'জন হ'তে নেই।

আমিও জিগগেস করতে পারতুম ওঁরই বা কাজের কী নম্না। কিন্তু জবাবে যদি উনি বলে' বসেন, আমি একজন উকিলের মূল্রি, তখন, বলতে কি. আমারই অত্যন্ত লজ্জা করবে।

গাড়ি ছাড়তেই ভদ্রলোক ল্যাভেটরি থেকে ঘ্রে এলেন ও পরম্হুতেই তাঁর আবার প্রচণ্ড পিপাসা পেলো। বললেন, 'বয়েল্ড্ ওয়াটার, থাবেন একটু?'

বললুম, 'তেটা পায়নি।'

'তেষ্টা না পেলেও খাওয়া উচিত। যত পারবেন থালি জল খাবেন। জল থেলে শরীর ভারি প্লিগ্ধ, ভারি ঠাণ্ডা থাকে। আর আমারই থ্ব তেষ্টা পাচ্ছে মনে করছেন নাকি ? ও একটা অভ্যাস, হাবিট।'

গাড়িতে বেশি লোক ছিলো না, এ-লাইনে একটা য়াক্সিডেণ্ট হ'য়ে যাবার পর থেকে ইঞ্জিনের পিছনের গাড়িটা একদম প্রায় খালিই থাকে। তাই শোবার জায়গার ভাবনা ছিলোনা। ভদ্রলোক তারি আয়োজন করতে লাগলেন। স্কটকেস থেকে একটা স্থজনি বেকলো, আর উপাধান হিসাবে কেবল বালিসটাকেই ব্যবহার করলেন না স্থটকেসটাকেও শিরোধার্য করলেন। বললেন, 'নিচু বালিসে আমি শুডে পারি না।'

কিন্তু শুলেই আর মাসুষের ঘুম আসে না তাই ভদ্রলোক একসমঃ উঠে বসে' দারুণ বিরক্ত মুথে জিগগেস করলেন, যেন আমারই ভীষণ দোষ, কেন না, এ টেন আমারই দেশে যাচ্ছে: 'আচ্ছা মশাই, গাড়ি চলছে, তরু গাড়ির মধ্যে এত মশা কেন বলতে পারেন ?'

'সাইভিংএ কোন জঙ্গলের ধারে পড়ে' ছিলো, টেনে এনে জুড়ে দিয়েছে।'

'দেখুন দিকি কী কাণ্ড! এমন জানলে এক শিশি তেল নিয়ে আসতুম যে।'

'তেল ;'

'হাতে পায়ে মেথে নিত্ম ভালো করে', কামড়াতে পারতো না। শেষকালে কি ম্যালেরিয়ায় মারা যাবো নাকি?' বলে' ভদ্রলোক নিচে চলে' গিয়ে স্থজনিটাকে আতোপাস্ত উপরে তুলে দিলেন।

গন্ধব্যস্থানে পৌছে ভদ্রলোকের জন্মে আর অপেক্ষা করলুম না, একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি আসতেই টের পেলুম পেছনে খট-খট করে' আরেকটা গাড়ি আসছে। সেটা এসে দাঁড়ালো আমাদেরই পাশের বাড়িতে। আর, কাউকে বলে' দিতে হ'বে না, সে-গাড়ি থেকে নামলেন সেই ভদ্রলোক, স্কুদ্ধনি গায়ে দিয়ে।

নিদে আমার থৃড়তুতো ভাই শুতো, সে উঠে দরজা থুলে দিলো। জিগগেস করলুম: 'পাশের বাড়িতে কারা এসেছে রে ?'

থুড়তুতো ভাই যথন পরিচয় দিলো, তথন সহস্র রসনায় নিজেকে ধিকার দিয়ে উঠলুম: এ আমি করেছি কী?

অস্তত হু'টো জিনিস আমার করা উচিত ছিলো। প্রথমতো বাঁধ। রেট থেকে তু'-এক আনা সন্তা করে' তাঁকে একটা গাড়ি ঠিক ক'রে দেয়া। দিতীয়তো কোনো স্টেশনে নেমে স্টেশন-মাস্টারের থেকে চেঁয়ে এক শিশি তেল জোগানো।

শুনলুম পীতাম্বরার এথানকার নতুন সবজজ। মাস্থানেক হ'লে। এসেচেন।

তেলের পরিমাণ এক শিশি থেকে মনে-মনে এক পিপেতে নিয়ে গেলুম। আর, গাড়ির যদি তাঁর দরকার, ইচ্ছে করলে আমিই তো তাঁর বাহন হ'তে পারি।

সকালবেলাই তাঁকে গিয়ে প্রণাম করলুম, যদি বার-লাইবেরিতে গিয়ে না গল্ল করেন তবে বলতে পারি, একেবারে তাঁর পা ছুঁয়ে। পা ছুঁয়ে কেন না পায়ে তথন তাঁর থড়ম ছিলো। বললুম, 'কালকে ট্রেনে আপনাকে চিনতে পারিনি।'

'চিনতে না পেরে ভালোই করেছিলে হে!' পীতাম্বরবার হাসলেন 'একটু ইনকগ্নিটো আসছিলুম। কোলকাতাটা কাছে হ'য়ে হয়েছে বিপদ; ছুট পেলেই ছুটতে হয়। বোনটা পড়েছে অপাত্রে, একটু দেখে-শুনে দিয়ে-থ্য়ে না এলে আর চলে না। এর চেয়ে দ্রে কোথাও ঠেলতো, মনবে চোথ ঠারতে পারতুম, চোথের ওপর তো কিছু দেখছি না। বোসো হে: বোসো, তোমাকে তুমি বলছি বলে' কিছু মনে কোরো না। পাশের বাড়িতে থাকো, তুমি আমার ছোট ভাইর মতো।'

দেখলুম ভদ্রলোকের ভিতরটাতে স্বাদ আছে। আদালতের হু'থানি চ্য়োর ও একথানি টেবিলে তাঁর বসবার ঘর। দেয়ালে আমলা-আদালি-পরিবৃত পুরোনো দিনের কয়েকথানি ফোটো, প্রুফের-কাগজে ছাপ বাঙলা একথানা ক্যালেণ্ডার, যাতে একাদনী পূর্ণিমা চাঁদের ছবি একৈ বোঝানো আছে। আর রাশীক্বত ঝুল, মাকড়দার জাল, চডুই পাথি বাদা।

বলনুম, 'এ-বাড়িতে আগে ইলেকট্রিক কানেকদান ছিলো না ?'

'কাট অফ করে' দিয়েছি। ও-আলো আমার বড় চোথে লাগে। তা ছাড়া রান্তিরে আমি কোনো কাজ করি না। কিন্তু, ও সব কথা ছেড়ে দিয়ে আমাকে একটা খুব ভালো দেথে ধোপা জোগাড় করে' দিতে পারো ?'

'কেন, পান নি ধোপা ?'

'ব্যাটাছেলের। সাড়ে তিন টাকার কম কিছুতেই শ' নেবে না।' অক্সায়রূপে স্থায় বলে'ই মনে হচ্ছিলো, কিন্তু বলনুম, 'বলেন কী ?'

'আপে যেখানে ছিলুম তিনটাকা ছ' আনা ছিলো, তা-ও রুমাল গেঞ্জি মোজা বালিসের অড় সব ফাউ নিতো। এথানে এসে আমি কি গুণগার দেবো নাকি ?'

'না, আমি দেবো জোগাড করে।'

'আর ছাধ, একটা মাস্টার। ছোট ছেলে-মেয়ে ছটোকে একটু পড়াবে। তু' টাকা তু' টাকা, চার টাকাই যথেষ্ট, কি বলো ?'

'ঢের।'

'আর শোনো, ত্ব'থানা আমাকে তক্তপোস জোগাড় করে' দিতে পারো ? দোতলা বাড়ি, ভেবেছিলুম মেঝেতেই শোয়া যাবে। কিন্তু গৃহিণীর শুনছি কোমরে বাত নেমেছে।'

লক্ষ্য করে' দেখলুম প্রশ্নটা জোগাড় করা, ক্রম্ম করা নয়। তবু শোৎসাহে বলে' উঠলুম: 'অনায়াসে।'

বলতে কি, প্রতিবেশিতার স্থযোগ নিয়ে পীতাম্বরবাব্র সঙ্গে মিশে গেলুম। আমাকেও তাঁর প্রয়োজন ছিলো, সাংসারিক অর্থে, অর্থাৎ কোথায় কী জিনিস পাওয়া যায়, অর্থাৎ কোথায় কি জিনিস সন্তায় পাওয়া যায় তাই আমাকে অহর্নিশ সন্ধান দিতে হ'তো। চার পর্মার পাঁউয়টি তিন পর্মায় কিনতে না প্রেলে তাঁর চা-ই থাওয়া হ'তো না। মনিহারি কোনো জিনিসই তিনি কিনতেন না এথানে, কেননা কোলকাতার চেয়ে দাম বেশি। ত্'পয়সা দিয়ে দৈনিক একপানা বয়মতী কিনতেন, বলতেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে থবরের কাগজ পড়ি এমন সময় কোথায়। হপ্তায় ত্লিন করে' তাঁর নাপিত বরাদ্দ ছিলো, পাইকিরি হিসেবে মাসে চার আনা — এইটেই কাঁর প্রকাণ্ড অপবায়, কেননা একবার দাভি রাথবার জল্ঞে কোন জজ তাঁকে মৌলবিসাহেব বলে' ভূল করেছিলেন বলে' তাঁকে এই উৎপাত মেনে নিতে হয়েছে। গায়ে মাথবার সাবানের বদলে সংসারে তাঁর বেসম চলতো, ঘরের ফতুয়াটাকেই তিনি বাইরের সার্টে আশ্রুর্য রূপান্তরিত করতে পারতেন। ত্'বেলা গুনে' ত্'টি মাত্র দেশলাইয়ের কাঠিতে তাঁর রালা আর আলো জালানো, কেননা তাঁর মতে এক কণিকা আগুন ও এক অতিকায় লন্ধানাতে কিছুমাত্র তফাৎ নেই। সম্প্রতি আদেশ হয়েছে কিছু তাঁকে ঘিকচ ধানের মৃড়ি জোগাড় করে' দিতে হ'বে, ঢাকায় তিনি যা থেতেন।

জুনিয়ার উকিল, আপিল-আদালতে আমার গতিবিবি ছিলো না, তাই পীতাম্ববাব্ আমার সঙ্গে নিরাপদে মিশতে পারতেন। কিন্তু ছুই লোক, মানে যারা আমার প্রতিপক্ষ, কানাঘুদো করতো, আমার উদ্দেশু নাকি একটা রিসিভারি, কিম্বা একটা কমিশন, বড়ো জোর একটা গার্জিয়ানি। নিদেনপক্ষে মক্কেল দেখিয়ে বেড়ানো, আমি একটা কে। তাই নাকি আমি ওঁর বর্তমানতম তু' বছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে আদর করি, কমাল দিয়ে নাকের সিকনি মুছে দিই।

সেদিন কোর্টে যাবার পথে রান্ডায় ওঁর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো, ছাতা যাথায় দিয়ে চলেছেন। ্ 'বদি বলি, প্রথমেই মনে হ'লো চাঁদা করে' ওঁকে একটা ছাতা কিনে
দি, তবে নিশ্চয়ই আমাকে বেয়াদব মনে করবেন। কিন্তু যা থাকে
কণালে, কনটেম্পাট্-এর ভয় না করে' বলে' ফেললুম, 'কেড্স্ পরে'
কোটে যাচ্ছেন ?'

উনি হেনে উঠলেন, ভোলানাথের মতো। বললেন, নিচেটা কে দেখতে আসছে ? ওপরের দিকেই যতো জাব্দা-জোব্দা হয়েছে, নিচেটা একেবারে ফাঁকা, স্বাধীন। এই ছাখ, শ্বোজা পর্যন্ত পরি না। রাডপ্রেসারের রুগি, শেষকালে কি মাথার শির চিঁড়ে মরে' যাবো?'

'তৰু একটা স্থ হ'লে —'

'আজকালকার ছেলে কেবল মলাট চিনেছ, বইয়ের ভেতরটা আর পড়তে চাও না। চামড়ার জুতোর ঘদা লেগে পায়ে কি শেষকালে কার্বাহল হবে ?'

'কিন্তু এতটা রাস্তা, আপনার একটা গাড়ি করা উচিত।' 'থাওয়ার পর না হেঁটেই তো বাঙালি ছেলেদের ডিসপেসিয়া হচ্ছে।' 'কিন্তু কী চড়া রোদ দেখছেন!'

'ইস, এইটুকু বয়সেই যে একেবারে ফুলের ঘায়ে ম্চ্ছো যাচ্ছ। বলি, কামাচ্ছ কত আজকাল ?'

হেদে উঠলুম। বললুম, 'আপনার গাড়ি হ'লে চড়তে পেতৃম মাঝে-মাঝে। কাজকর্ম নেই, খামোকা এতটা পথ রোজ-রোজ হেঁটে যেতে আর পা সবে না।'

উনি চারপাশে একটু তাকিয়ে নিয়ে অস্তরকের মতো, খানিকটা নিম্নন্তরে বললেন, 'আরে ভাই, সেই তো হয়েছে মৃস্কিল। আগে যেখানে ছিলুম, সবাই এক পাড়াভেই ছিলুম, সেয়ারে গাড়ি মিল্ভো। এখন একজন এখানে, আয় একজন এইখানে।'

কালীবাড়ির সংস্কার হচ্ছিলো। হিন্দুসভার চাঁই **ছ'জন উর্হ্নিল** পীতাম্বরবাবুর কাছে চাঁদা চাইতে এসেছিলেন।

পীতাম্ববার্ ধন্কে উঠলেন: 'আপনাদের কালীবাড়ি, ভা আমার কি!'

একজন বনদে, 'আপনি তো হিন্দু!' 'তা অন্য জাত যথন নয়, তথন হিন্দুই বনতে হবে বৈ কি।'

'দেই দিক থেকে —'

'আর এই দিকে আমার দেশের বাড়িটা যে বেমেরামত হয়ে পড়ে' আছে তার আপনারা কী করছেন ? আপনাদের কালীবাড়ি, আপনারা বুঝাবেন। আমরা বিদেশী লোক, এতে আমাদের টানাটানি কেন ?'

এর ক'দিন পরে আমি দলবল নিয়ে চাঁদার থাতা নিয়ে ওঁর দারস্থ হলুম। বললুম, 'এদেরকে আপনি ফেরাতে পারবেন না। এ হ'জন সাইক্লে করে' ইণ্ডিয়া টুর করতে থাচ্ছে, চাঁদা চাই।'

আমিই পুরোভাগে ছিলুম বলে হয়তো উনি সরাসরি তাড়াতে পারলেন না। কী একটা অবিবেচনার কাজ করেছি এমনি ভাব দেখিয়ে বললেন, 'আজকে মাসের কত তারিথ তা থেয়াল আছে ?'

ভ্যাবাচাকা থেয়ে বললুম, 'সাতুই।'

'উকিলের কী! সাতৃই যা, সাতাশেও তাই। কিন্তু আমরা যারা বাঁধা মাইনে পাই সাত তারিথে তাদের কী থাকে শুনি!'

'ষায় কোথায় ?' মৃচকে একটু হাসলুম।

'যেখানে যাবার, দেখানেই যায়। মোদা কথা হচ্ছে এই, বাজার-খরচ ছাড়া এক প্রয়াও নেই।'

না-থাকাটাকেও যে এমন সহজে বলা যায় দলের কেউ তার রসাম্বাদ করতে পারলো না। রান্ডায় বেরিয়ে এসে একজন বললে, 'হাড়-রূপণ।' অথচ সেইটে চারিত্রিক অর্থে কোনই দোষ নয়, বরং সামাজিক অর্থে মহাগুণ। একদল যেমন তাঁর নাম ভনে অগু ভক্ষাঃ ধহুগুণেরো সভাবনা রাখতো না তেমনি আরেকদল তাঁর মাঝে একজন নিরহকার, নিরাসক্ত সন্ম্যাসীর সন্ধান পেতো। সমতল জীবন ও উত্তুক্ত চিন্তায় তিনি পরাকাষ্ঠা। আইন কখনোই প্রগলভ নয়, আইন গভীর। আর যা ন্তায়, তা প্রচারে নয়, উপলব্ধিতে। বলা বাহুল্য, আমি ছিলুম শেষের দলে, যদিও আজ পর্যন্ত একটা গার্জিয়ানি পাইনি।

একদিন বঙ্গলুম তাই মুখ ফুটে।

'উপায় নেই, ভাই।' উনি কাঁধ চাপড়ে বনলেন, 'তোমার সঙ্গে যথন মেলামেশা আছে তথন তোমারই পক্ষে আমাকে বেশি করে' অপক্ষপাতী হ'তে হবে।'

দল বদলাবো কিনা ভাবছিলুম, একদিন তিনি চুপি-চুপি আমাকে জিগগেস করলেন, 'একটি পাত্র জোগাড় করে' দিতে পারো ?'

পীতাম্বরবাব সমস্ত জীবন ধরে' ইম্ব ধার্য করেছেন, ত্বছরের যে ছেলেটিকে কোলে নিয়ে আমি আদর করি সেটি তাঁর একাদশতম। তাই ভিড়ের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠে বললুম, 'কার ?'

'আমার তৃতীয় মেয়ের। এই সতেরোয় পা দিলো। আর বলো কেন, ভাবিয়ে তুলেছে।'

একটু কেমন মন্ধা পেলুম। বললুম, 'টাকা দেবেন তো ?'

'সেই তে হয়েছে বিপদ। যে মাছ তুমি চৌদ্দ প্রসায় পাও, সেই মাছই আমার বেলায় চৌদ্দ আনা দাম হাঁকে।' উনি আমার দিকে কক্ষণ করে' তাকালেন: 'তোমরা আজকালকার ছেলে, তোমরাও যদি পেলফের কথা বলো তো দেশ দাঁড়াবে কোথায় ?'

'আজকালকার ছেলেদেরই তো টাকার বেশি দরকার।'

'তা দিতে হবে বৈকি, কিন্তু কাকে দিই ?'

সেইদিন পীতাম্বরবাব্র বাড়িতে প্রথম চা থেলুম। আর পেয়ালা নিয়ে যে ঘরে এলো সে মেয়ে। চকিতে চেয়ে দেখলুম স্নেহাধিক্যে পীতাম্বরবার তাঁর বয়েদটা একটু কমিয়ে বলেছেন। দেখলুম পীতাম্বরবার্কে ছাতা কিনে দেবার আগে এ মেয়েটিকেই একথানা শাড়ি কিনে দেয়া উচিত। জানি, এ মেয়ে-দেখানো নয়, তবু এ তো তাঁর মেয়েকেই দেখানো। সাধারণ দৈনন্দিন গৃহচর্যায় মেয়েরা আর কেউ পেখম মেলে থাকে না, কিন্তু তাই বলে' এমন ময়লা মোটা সেমিজ পরে' থাকে এ কল্পনার উপরে উৎপীড়ন করা হবে।

মেয়েটি আমাকে সহজে নিশ্বাস কেলতে দিলে, নিশ্বাসপতনের আগেই ক্রুত অন্তর্ধান করে'। চা-টাও যে কালো হবে তাতে বিশ্বয় ছিলোনা, তবু পেয়ালার কিনারে ধীরে ঠোঁট নামিয়ে এনে বলল্ম 'ইস্কুল শেষ হয়েছে ?'

পীতাম্বরবাবু এমন ভাবে তাকালেন থেন তাঁর মাথায় বাড়ি দিয়েছি। বললেন, 'পাগল হয়েছ! আবার ইন্ধুল!'

কোথায় তাঁকে বিঁধছে বোঝবার জন্মে তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

'দ্বিতীয় মেয়েটা ভারি বাইট ছিলো, বি-এ পর্যস্ত টেনে নিম্নে গিয়েছিলুম, ক্রি-লাভ করতে চাইলো, বাধা দিলুম না। শেষকালে বিয়ে করে বসলো গিয়ে একটা পাঞ্জাবীর সঙ্গে। আথেরে লাভ হলো কী ? পৃথিবীতে আরো কয়েকটা মোটর-ডাইভারের সংখ্যা বাড়লো, উনি টি- বি স্থানাটোরিয়ামে স্থানাস্তরিত হলেন, আর আমি প্রতি মাসে তার জ্বের টেনে-টেনে ক্ষম হ'য়ে গেলুম। বাজারের হিসেবটা একটু রাথতে পারে, স্থামীকে হুটো মামূলি চিঠি লিখতে পারে, আত্মহত্যা করতে হ'লে লিখে থেতে পারে, আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়, তা হ'লেই য়থেই।'

বলন্ম, 'লেখাপড়ার জৌনুস একটু না থাকলে চাকুরে ছেলেদের যে আজকাল মন ওঠে না। স্ত্রী-জিনিস্টা ক্রমশই আজকাল বাইরেকার উপকরণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ যেমন আমার মোটর, এ যেমন আমার জিধি-ক্রম, তেমনি আমার স্ত্রী!'

'রেখে দাও তোমার চাকুরে ছেলে। বড়ো মেয়েটাকে দিয়েছিলুম না একটা ইঞ্জিনিয়ারের হাতে! কী লাভ হ'লো? ব্রিজের ওপর থেকে পড়ে' গিয়ে ছাতু হ'য়ে গেলো। কতকগুলো কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে বড়ো মেয়ে \* এখানে এসে ১৪৪-আর্টিকেলে প্রায় তামাদি হ'তে বসেছেন।' বলে' নিজের রিসিকতায় নিজেই হেসে ফেল্লেন।

বল্লুম 'একটা আপিল ডিসমিস করে' আরেকটা আপিল আপনি এলাউ করেন না? তেমনি একজন বিগড়েছে বলে' আরেকজনকেও আপনি বিগড়ে দেবেন ?'

মেয়েটিকে যদি না দেখতুম তবে নিশ্চয়ই তার পক্ষ নিতে পারতুম না। বিবেচনা করে' দেখলুম পরনের শাড়িটা মোটা ও অপরিচ্ছন্ন হ'লেই কোন-কোন মেয়েকে বুঝি ভারি স্থন্দর দেখায়।

'কেবল বাজে-খরচ। ছেলের জন্মে হ'লে বরং ইনভেন্টমেণ্ট বলতে পারো।'

'আপনার বড়ো ছেলে নেই ?'

আছে বৈ কি। ঐ জ্যোৎস্বার ঠিক ওপরে।

'की करर ?'

'ফিল্ম। মাঝে-মাঝে এখানে যে আসে টের পাও না ?' 'কই, দেখি নি ভো।'

'রাতের ট্রেনে আসে, ভোরের ট্রেনে চলে' যায়। মনি-অর্জার যেতে দেরি হ'লেই চ'লে আংদে, এবং যে-মূর্তি ধরে' আসে, তক্ষুনি-তক্ষুনি তাকে টাকা না ফেলে দিয়ে উপায় নেই। মানের চেয়ে টাকা তো আর বড়ো নয়।' বলে' উনি একটা দীর্ঘনিখাস গোপন করলেন। বললেন, 'এখন কেবল একদৃষ্টে বিলেতের দিকে চেয়ে আছি।'

'দেখানে কে ?'

'আমার ছোট ভাই, মা এইটুকু রেথে মারা গিয়েছিলেন। কোলে-পিঠে করে' মাহ্মব করেছি। আর সে একটা মাহ্মবের মতো মাহ্মব হ'য়ে উঠেছে। ম্যাট্রিক থেকে বি-এ পর্যন্ত ফার্ম্ট্র, বিলেতে পাঠিয়েছি আই-সি-এস হ'য়ে আসতে। হয়তো শেষ পর্যন্ত ওর জজিয়ভিতে চাকরি করতে পাবে। না, কিন্তু থাক্।'

এতক্ষণ পরে, লক্ষ্য করে' দেখলুম চোথ তাঁর সজল হ'য়ে উঠেছে।
কথাটাকে চাপা দিয়ে পুরোনো কথায় ফিরে গিয়ে বললেন, 'কুড়িয়েকাচিয়ে কিছু টাকা দেবো, মেয়েটাকে চালান দিতে পারলে বাঁচি।'

হাসলুম। বললুম, 'কুড়িয়ে-কাচিয়ে কেন, নাড়া দিলেই ভো ঝরঝরিয়ে ঝরে' পড়বে।'

'তোমাদের এই সব মফস্বলের লোন-কোম্পানিরা কিছু তার রেথেছে নাকি? জীবনের সমস্ত পুঁজি-পাটা লোপাট করে' দিয়েছে।'

অত্যের অর্থনাশে দানিত্র আমর। মনে-মনে খুসি হই: আমি নাই বা ধনী হলুম, কিন্তু ধনী আমার দরিত্রতার সমতলে নেমে আহ্বক এই আমাদের মনোবাঞ্চা। তাই সেদিন যথন শুনলুম তিনি নিম্ন-আদালতের দিকে যাচ্ছেন স্বাইর চাঁদার হার স্মান করতে, তথন তাঁর প্রতি ঘ্রণা না হ'য়ে করুণা হ'লো।

' বলনুম, 'কোথায় যাচ্ছেন ?' 'ও-পাড়া।'

'এই বৃষ্টিতে ?'

'আর বলো না! কোখায় কী পার্টি-ফার্টি হ'বে, তাই আমাদের দিতে হ'বে চাদা। ওরা পাছে না বেশি দিযে ফেলে, তারি একটা ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। সব্বাইর সমান থাকলে কেউ কিছু বলতে পারবে না।'

ক্ষীণ প্রতিবাদ করে' বললুম, 'আপনি সিনিয়র, দিলেনই না-হয় কিছু বেশি।'

'ঐ তো তোমাদের দোষ, আয় দেখ, ব্যয় দেখ না। তোমার পাঁচ
টাকা আছে, চার টাকা খরচ করলে; আমার পঞ্চাশ টাকা আছে,
উনপঞ্চাশ টাকা খরচ করলুম, মোটমাট দাঁড়ালো কত ? য়াাকাউট
কমিশনটা কি তোমাকে সাধে দিই নি ?' বলে' পীতাম্বরবার হেসে
উঠলেন।

কিন্তু আমি হেসে উঠতে পারলুম না, যথন একদিন রাত্রে, যদিও সেটা শুক্লপক্ষ নয়, জ্যোৎস্না আমারই ঘরে এসে দাঁড়ালো। পাশের বাড়ি বলতে মফম্বলের বাড়ি, দেটা মনে রাথবেন, কেননা হ'বাড়ির মাঝখানে দেখানে শুধু একটা দেয়ালের ব্যবধান থাকে না, থাকে থানিকটা পোড়ো জমি, আগাছার ভিড় বা জ্ঞালের স্তুপ, আর দেদিক যদি না মাড়ান তবে তো আপনাকে রশি দেড়েক রাস্তাই পেরিয়ে আসতে হবে। জ্যোৎস্না যে কি করে' এলো ততোটা ভেবে দেখবার পর্যন্ত অবকাশ ছিলো না, তার আসাটা এমন আক্মিক, এত চমৎকার। ক্লপণ আইনও যে কল্পনাময় সাহিত্য হ'তে পারে আমি তারি একটা পরিছেদ পড়ছিলুম বিলিতি এক বইয়ে, কিন্তু চোথের সামনেই তার জ্ঞলন্ত দৃষ্টাস্ত দেখতে পালে। ভাবি নি!

জ্যোৎস্না মৃথ নিচু করে? বললে, 'মা পাঠিয়ে দিলেন।'

তার এখানকার বেশবাদেও তার অবিভি সমর্থন ছিলো না। তবু বললুম, 'এত রাত্তে ?' 'হাা।' জ্যোৎসা আরো মৃথ নামালো। সে নয় যেন ঘরের শৃহ্যতা আমাকে বললে, 'কটা টাকার দরকার।'

এতটা নিশ্চয়ই আশা করি নি। বলল্ম, 'কত ?'

'कु ड़ि डोका। ना भारतन, या भारतन।'

দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালুম। মাসটা তথনো একেবারে অতলে তলিয়ে যায়নি, কিন্তু ভেবে অবাক লাগলো। মোটে দশ টাকার হু' টুকরো নোট!

তার কঠস্বরে টের পেলুম জ্যোৎসা ঈবৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে: 'বদি থাকে তো দিন, আমার দাঁড়াবার সময় নেই।'

অটুট কুড়িটা টাকা আমার কাছে থাকবার কোনো কথা নয়; কিন্তু বিপন্ন একটি মেয়ে রাত করে' ঘরে এসে ক'টা টাকা চাইছে, হাত শৃশু বলে' তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে এমন অসমর্থ পুরুষের কথা আমি কল্পনা করতে পারি না। বললুম, 'বোসো, এনে দিচ্ছি।'

দেখলুম জ্যোৎক্ষা বসলো না। কায়াহীন মৃতির মতো দাঁড়িয়ে রইলো।

থানিকবাদে ফিরে এলুম। থানিকবাদে কিন্তু জ্যোৎস্নার মনে হচ্ছিলো, আমি যেন কত দূর দেশে কত যুগ কোথায় চলে' গিয়েছি।

আমাকে ফিরতে দেখে সে যেন পায়ের নিচে মাটি পেলো। বললো, 'পেয়েছেন ?'

'यमि वनि, পाই नि ?'

'তা হ'লে', জ্যোৎসা একমূহূর্ত শূন্ত, ন্তর হ'য়ে রইলো: 'তা হ'লে মিছিমিছি আমাকে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলেন কেন? যা হয়, বলুন স্পষ্ট করে'। না পাওয়া গেলে অন্ত ব্যবস্থা করতে হ'বে।'

মনে-মনে शांतन्म। वनन्म, 'অग्र वावशांत्र १५७ किছू चाहि नांकि ?'

'কিছু না থাকে, মা'র হাতে গয়না তো আছে।' বলনুম, 'পেয়েছি টাক । কিন্তু, কেন, কী দরকার আমাকে বলবে ?' 'দাদা এ:সছেন।' জ্যোৎস্নার চোথ কাল্লায় উথলে উঠলো। একটি কথাতেই সকল কথা বুঝে নিলুম আগাগোড়া।

জ্যাৎস্মা হাত বাড়িয়ে দিলো, পরমস্থন্দর কুঠিত একথানি হাত। বললে, 'দিন। বেশি দেরি হ'লে টেচামেচি স্থল করবে। বাবার শরীরটা ভালো নেই, এই দবে একটু ঘুমিয়েছেন। তা ছাড়া', জ্যোৎস্মা একটা টোন গিললো: 'তা ছাড়া আজ হপুরে দেশের বাড়ি থেকে মেছকাকার চিঠি এদেছে, ভিক্রিজারিতে ভিটে-মাটি নিলেমে ওঠবার জোগাড়, তাই বাবা আজ হপুরে হ'শো দশ টাকা তাঁকে মনি-অর্ডার করেছেন। মাস-মাস বরাদ্দ টাকা তো নেনই, তার ওপর আবার ধার করেন। বাবার এত হঃথ আমি দেখতে পারি না। এর চেয়ে আমি যদি ওঁর ছেলে হ'মে জন্মাতুম —'

এর চেয়ে সেটা তবে বিশেষ রমণীয় হ'তো কিনা সন্দেহ। বললুম, 'নাও। সঙ্গে একটা আলো দেবো ?'

'দরকার নেই।' জ্যোৎসা চোথের পাতা থেকে ঘুমের মতো, অদৃষ্ঠ হ'য়ে গেল।

এর পর কতদিন পীতাম্বরবাব্র বাঞ্ যাই নি, কেমন লজ্জা করতো। পীতাম্বরবাব্ হয়তো কিছু সন্দেহ করবেন না, কিন্তু আর কেউ হয়তো ভাববে, আমার মন কী ছোট, সামাগ্য ক'টা টাকার জ্ঞাপোতের কাছে বেরালের মতো ঘুরঘুর করছি।

ভারপর আরো বছদিন যাওয়া হলো না, যথন মাসের ঠিক দোসরা তারিথ সকাল বেলা পীভাম্বরবাব্র অর্ডলি আমাকে একথানা থাম দিলো।
খুলে দেখলুম কুড়ি টাকা।

জিগগেস করবার প্রয়োজন ছিলো না, তবু করলুম : কে দিলো ?' 'বাবু।'

ব্ঝলুম, ব্যাপারটা যেন কিছু গন্তীর, কিছু-বা ব্যথিত। নিজেরই ভারি লজ্জা করতে লাগলো জ্যোংসা এই সামান্ত কথাটা তার বাবাকে বলতে গেল কেন? সংসারে টাকাই ব্ঝি কেবল শোধ করা যায়, নইলে আমার ঘরে তার সেই চলে' আসার যে আকস্মিকতা আর তারি যে বিছান্তর আনন্দ, সেই আনন্দের ঋণ আমি কী করে' শোধ করবো শুনি? টাকা না দিয়ে আমি যদি তাকে আর-কিছু দিতুম, তবে কি সে তা বলতো গিয়ে তার বাবাকে?

টাকাটা ফিরে পাবার জন্মে আমি অনেকটি স্থণীর্ঘ রাত্রির জন্মে অপেকা করতে পারতুম, কিন্তু পীতাম্বরবাব্র আকস্মিক অমিতব্যয়িতায় সমস্ত গোলমাল হ'য়ে গেল।

এর পর আর দে-বাড়ি গিয়ে কী করে' মুথ দেখাই!

গেজেটেড অফিসারদের ছাড়া আমাদেরো একটা পাঁচমিশেলি ক্লাব ছিলো, প্রাকৃতজনের ক্লাব। আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ অবিশ্রি প্রথম ক্লাবটায় যেতুম; উদ্দেশ্য বাইরের লোকদের একটু দেখানো আমরা ঠিক ফটো না হ'লেও তার ক্রেম, সিঁড়ি না হ'লেও তার রেলিং। চৌরঙ্গিতে কুঁড়ে ঘর বাঁধলেও লোকে বলতে বাধ্য লোকটা চৌরঙ্গিতে থাকে। কিন্তু যেই যাই বলুক, নিজেদের আড্ডায় না যেতে পারলে পেট গরম হ'য়ে রাত্রে তঃস্বপ্ন দেখতুম। কেননা নিছক পরের নিন্দেকরতে না গেলে পেট ফেঁপে তঃস্বপ্ন দেখবারই কথা। সমাজে যে বড়ো, মইয়ের উচু ধাপে যে আসীন, বলতে কি, তার নিন্দেটাই সব চেয়ে বেশি কর্ণরোচক। তাই সেধানে আর-আর গণনীয়দের সঙ্গে পীতাম্বরাবুকেও স্বাই চপের কিমার মতো কুচি-কুচি করে' ফেলতো। যেমন একবার

নাকি উনি বাইরের ঘরের আলো জালিয়ে রেথে কোথায় নেমস্তম থেতে বেরিয়েছিলেন, হঠাৎ তাঁর মনে পড়লো লগ্ঠনের পলতেটা ডুবিয়ে দিয়ে আদেন নি, তক্ষ্নি, তাঁকে ফিরতে হ'লো, কিন্তু এতথানি পথ অনাবশুক তাঁকে ফের অতিক্রম করতে হ'লো বলে' তিনি জ্তোজোডা বগলে করে' নিলেন, কেননা জ্তোর এই অকারণ শক্তিহাস তাঁর মাসিক বাজেটে লেথা ছিলো না। বলা বাহুল্য, এইথানে, ঠিক এই পীভাম্বরবাব্র জায়গায় আমি থেমে পড়তুম। মনে হ'তো কে যেন আমার কোমল একটি বেদনার জায়গায় রুঢ় হন্তক্ষেপ করছে। লোকে কেবল আয়ই দেখে, বায় দেখে না — কঠোর এই একটা ইকনমিক্সের কথা নশ্বর জীবনের সার ফিলজফির মতো আমি শ্বরণ করতুম। একের থেকে এক বাদ দিলেও শৃক্ত। মোটমাট সেই স্কন্তন্ত্র দারিস্ত্য না হ'য়ে যেকত বড়ো এম্বর্য এ-কথা হয়তো আমিও ভালো ব্রুতে পারিনি।

রবিবার, সদ্ধেশন্ধি নরেশ পাট্টাদারের দোকানে বসে' মফস্বলি আড্ডা দিচ্ছিলুম, সবারই সঙ্গে আমিও লক্ষ্য কর্লুম একটা ছ্যাক্ডা গাড়ি করে' একটি যুবতী মেমদাহেব কোথায় চলেছে। বলতে পারেন, এথানে ট্যাক্সি না থাকলে ভদ্রমহিলা কী করতে পারে, কিন্তু ঘোড়ার গাড়ির অসক্ষতিটাই এথানে দেখবার নয়, দেখবার হচ্ছে তার পোযাক, তার পোষাকের অসক্ষতি। পরনে তার ভারতীয় শাড়ি, খাটো করে' গ্রাম্য কায়দায় পরা, কোথায় অকারণ সঙ্কৃচিত ও সজ্জিপ্ত হ'তে গিয়ে আঁচলটা আর ঘোমটার বেড় পায়নি; কিন্তু তারো চেয়ে আশ্চর্ধ ছিলো মাথায় তার সিঁছর, হাতে তার শাখা, হয়তো-বা পায়ে আলতা, গাড়ির ভিতরে ঠিক দেখা যাচ্ছে না। এমনি তার দেশের পোষাকে থাকলে, একা-একা বেমনি সে যাচ্ছিলো, নিঃসন্দেহে ভারতে পারতুম কোলকাতা থেকে অর্ডার

্থাসছে; কিন্তু তার এই উৎকট ভারতীয়তা দেখে মনে কেমন খটকা লাগলো। সন্ধী নেই জিনিস-পত্র নেই, বিদেশ বিভূমে এসে ভস্তমহিলা না বিপদে পড়ে!

তাকে ঠিক অম্পরণ করা বলে না, কৌত্হলী হওয়া বলে। হেঁটে বাচ্ছিলুম, তাই এক সময় পাশের গলি দিয়ে গাড়িটা অন্তর্হিত হ'য়ে গেল। এ-গলি ও-গলি ঘুরে গাড়িটার যথন সন্ধান পেলুম তথন পীতাম্বর-বাবুর বাড়ির কাছে এসে পৌচেছে।

রাস্তা থেকেই শুনছিলুম পীতাম্ববাবুর স্ত্রী চেঁচিয়ে উঠছেন: 'ওমা, এ কী সর্বনেশে কথা গো! এ বাড়ি নয়, এ বাড়ি নয়, ওকে চলে' যেতে বল।'

জ্যোৎস্না উচ্চারণ-কুণ্ঠ অসাড় জিহ্বায় জড়িয়ে-জড়িয়ে বলছে: 'নট দিস হাউস প্লিজ।'

আরো কে যেন তাকে শাসিয়ে বলছে: 'সব জাত-জন্ম ছুঁয়ে-ছেনে একসা করে' দিলে যে গো।'

ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না, আমি ঘরের ভেতর চুকে পড়লুম। দেখি দ্রাক্ষাবনবাসিনী মদিরেক্ষণা সে-যুবতী একটা চেয়ারে বসে' নারীবাহিনীর দিকে চেয়ে মৃত্-মৃত্ হাসছে।

আমি তাকে জিগগেস করলুম, জজ সাহেবের সঙ্গে তার কোনো দরকার আছে কি-না।

সে বললে, 'হাা, ভিনি কোথায়? ভাটচারিয়া জিনিস-পত্র নিয়ে পিছে আসছে, আমি ব্রাদার-ইন-ল'কে দেখবার জন্মে উর্ধন্মানে ছুটে এসেছি।'

অন্ত:পুরিকাদের বৃঝিয়ে বলনুম, ব্যাপারটা আইনের একটা ধার বা প্রকরণের মতোই জটিল। গ্রন্থি খোলবার জত্যে অন্তরালে আরো কিছুকাল তাদের অপেকা করতে হবে। এমন সময় ক'ট। স্থটকেস-বোঝাই আরেকটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। আবার কে এলো তাঁর বাড়িতে, গৃহমুখবর্তী পীডাম্বরবাবু রাস্তার প্রায় মোড় থেকেই দৌড়ে এলেন। গাড়ির পা-দানির কাছেই তাঁর আরোহীর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল।

'কে, স্থীর ?' আনন্দে না আতকে পীতাম্বরবাব্র সমন্ত উপস্থিতিটা আড়ান্ত হ'য়ে এলো: 'এ কী. কোখেকে ?'

इशीत घारमत छेभत्रहे मामारक व्यवाय कत्राना।

পীতাম্বরাবু তার গায়ে হাত ব্লুতে-ব্লুতে বললেন, 'শরীর ভালো আছে তো রে ?'

'আছে।'

'তবে হঠাৎ চলে' এলি কেন ? দেশের জন্মে বুঝি মন পোড়ে, না ?' বোষে-সিনেমাতে একটা অফার পেয়েছি, তার জন্মে।'

সেখানটায় আলো ছিলো না, আলোতে ভাইয়ের মৃথ ভালো করে' দেখবার জন্তে পীতাস্বরবাবু ঘরে এলেন।

'এই দাদা। দাদাকে প্রণাম করো, ডার্লিং।' স্থণীর ভারতীয়ভূতাকে শিস দিয়ে একটা ইন্দিত করলো।

ইন্ধূলের ছাত্রের মতো নিল-ভাউন হ'য়ে মেসসাহেব পীতাম্বরবার্র ত্ব'পায়ে তুটো ঠোকর দিয়ে লমা হ'মে উঠে দাঁড়ালো।

পীতাম্বরবাবুর মনে হলো জ্যোৎম্বার মাও যদি ক্রক পরে' এসে দাঁড়াতো, এমন কুৎসিত দেখতে হতো না। শৃত্য, মৃঢ় চোখে অধীরের দিকে চেয়ে পীতাম্বরবাবু বললেন, 'ইটি কে?'

'বিয়ে করেছি।'

'আর কী করলে বিলেড গিয়ে ?'

'শেষ পর্যন্ত ফটোগ্রাফি শিখলুম।'

পীতাম্বরবাবু চারদিকে চেয়ে প্রেতায়িত শুল্র গলায় বলে' উঠলেন: 'সঙ্গে ক্যামেরাটা নিয়ে এসেছ? রাত্তির করে' আমার এই মুথের চেহারাটা তুলে রাথতে পারবে?'

স্থীর ট্রাউজারের পকেটে হাত চুকিয়ে অভিনেতার ভবিতে দাঁড়ালো। বললে, পৃথিবীতে এখন কেবল আছে ছ'টো জিনিস, এভিয়েশান আর ফটোগ্রাফি। ফিল্মই হচ্ছে গ্রেট, তা আর্টই বলুন আর বেইস প্যাশানই বলুন। সম্প্রতি বন্ধে সিনেমার হাণ্ডেল ঘোরাব আর মিসেস ভাটচারিয়া একটা হিরোয়িনের পার্ট করবে। ব্যালার্ড পিয়ারে পা দিতে না দিতেই এমপ্রয়মেন্ট। ভাবলুম, দাদার সঙ্গে একবার দেখা করে' আসি।'

'उंत्र की नाम रनल ?'

'ওর ফিল্ম-নাম দময়স্তী। ইণ্ডিখান থীম বলে' ওকে একটু যাক্লাম্যাটাইজ করে' নিতে হচ্ছে।'

'অনেকদ্র এগিয়ে গেছি', মেমসাহেব পীতাম্বরবাব্র ভান-হাতটা ধরে' একবার ঝেঁকে দিয়ে বললে, 'এখন আজকের রাতের জঞ্চে একটু বিশ্রাম, আর বম্বে যাবার প্যাসেজটা হ'লেই আমাদের চলে' যায়।'

মৃহতে একটা কাণ্ড ঘটে' গেল। পীতাম্বরবাবু একটা চেয়ারে ভেঙে পড়লেন আর হুই হাতে মৃথ ঢেকে অসহায় অবোধ শিশুর মতো উচ্ছুসিত কেনে উঠলেন।

ভারতান্তরিতা মহিলাটি আঁচলে মৃথ চেপে হেসে উঠলো: 'হাউ ফানি!'

কান্না ও কোলাহল শুনে অস্তঃপুরিকারা সদলবলে ছুটে এলো। পীতাম্বরাব্র মৃচ্ছার মতো হয়েছে। জল, বাতাস, ডাক্তার — অনেক রকম উদ্ভেজনার মধ্যে কেউ বিশেষ আগদ্ভক-মূগুলের দিকে মনোযোগ দিতে পারলো না। পীতাম্বরবাবৃকে উপরে নিয়ে এলুম। তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন দোতলা বাড়ি দেখে তাঁকে অনেকে বড়লোক ঠাওরাতে পারে, কিছু তিনি কী করবেন, বাড়িতে যে লোক আর ধরে না। এখন হিসেব করে দেখলুম বাড়িটা চারতলা হ'লেই বাড়ি হতো, নইলে সেটাকে বোলতার চাক বলতে হয়। পীতাম্বরবাবু অল্পেতেই স্বস্থ হলেন। এবং পরে যে পরিচ্ছেদ স্ফচনা হবে সেটা নিতান্তই পারিবারিক, তাতে আমার স্থান নেই। তাই নিচে নেমে এলুম। দেখি গাড়ি হুটোকে বিদেয় দিয়ে ভাটচারিয়া-দম্পতি ঘরের মেঝেয় বাক্স বিছানা টাল করে' ফেলে পাশাপাশি ঘুটো চেয়ারে বসে' পা ছড়িয়ে দিয়ে আছেক চোথ বুজে ধুমপান করছেন। 'টেবিলের ওপর টর্চটা টেপা, দরজার দিকটায় আলো হ'য়ে তাদের কোলের দিকটায় নীলচে অক্ষকার।

আমাকে দেখে ভাটচারিয়া বললে, 'কেমন দেখলেন ?' 'সামলে নিয়েছেন এ-যাতা।'

'কথা বলা যাবে ?' ভাটচারিয়া গলা নামিয়ে জিগগেস করলে।

'ভাইয়ের সঙ্গে এটাই তো বোধহয় কথা বলার সময়।'

'মিহি, মোলায়েম কথা নয়। টাকার কথা। বেশি নয়, ছাথ বম্বের রেল ভাড়া আর তৃ'হপ্তার হোটেল চাৰ্জ্জ পেলেই আমরা চলে যাই।' মেমসাহেব বললে।

'সন্থ-সন্থ টাকার কথায় বুড়োর বড় লাগবে, না ?' ভাটচারিয়া আমাকে একটু মানবচরিত্র বোঝাবার চেষ্টা করলো। বললে, 'আমি দূর থেকে অনেক কিছু ভেবে এসেছিলাম; একটা মন্ত সবন্ধন্ধ, ভেবেছিলাম স্টাইল আছে। কিছু এ-তো দেখছি একটা আন্তাকুঁড়, এখানে সামান্থ একটা রাত্রিবাস করি ভার স্পেস নেই শেষকালে উপোস করে' রাভ জেগে মারা পড়বো নাকি? শুহুন মশাই, দাদাকে গিয়ে সোজাহজি

বলতে পারেন, আপাততো শ'চারেক টাকা পেলেই আমরা চলে' যাই।'

'মেইক ইট ফাইভ হানড্রেড। ওয়াব্দ ফর অল্।' মেমসাহেব বললে। 'আর দেখুন, কোখেকে একটা গাড়ি যদি এনে দেন।'

কর্ণপাত করলুম না। রাস্তায় নেমে যেতে-যেতে শুনলুম রোয়াকে দাঁড়িয়ে মেমসাহেব সহরের অন্ধকারে গাড়ি ডাকছে: 'গ্যারি! পাহারালা!'

আর ততোধিক তীব্র স্থরে ভাটচারিয়া চীৎকার করছে: 'ব্যেরা! চাপরাসি! ঠাকুর! শিগগির একটা গাড়ি নিয়ে এসো। গাড়ি না এনে দিলে স্টেশনে আমরা যাই কি করে? ?'

বুঝলুম, পীতাম্বরবাব যথন স্বস্থ হয়েছেন তথন এবার সবাইর মনোযোগটা ওদের প্রতি ধাবিত হোল।

পরদিন যে কোর্ট ছিলো মনে হ'তো না, যদি না ছাতা মাথায় দিয়ে গলাবন্ধ কালো কোটটি গায়ে দিয়ে পীতাম্বরবাব্কে উত্তরমূথো থেতে দেথতুম।

বললুম, 'কেমন আছেন ?'

ত্বল একটু হেসে বললেন, 'বড্ড সেরে গেছি।'

'আজকে আবার কোর্ট করেছেন কেন ?'

'মনটাকে ভূলিয়ে রাথতে। একা-একা ভারি ক্লাস্থ লাগে।'
ভয়ে-ভয়ে বললুম, 'ওরা কোথায় ?'

'কালকেই চলে' গেছে।'

'ক্থন ?'

'শেষরাজের টেনে।'

'এতক্ষণ ছিলো কোথায় ?'

'कन, निष्ठत घरत।'

'নটার ট্রেনেই ভাগিয়ে দিলেন দা কেন ?'

পীতাম্বরবাবু বোধহয় একটা দীর্ঘনিশাস লুকোলেন। বললেন, 'এদ্দিন পর এলো, একটু না থাইয়ে ছেড়ে দিতে মন কি সরে ?'

'কী থেলো?'

'ভাল-ভাত যা রে থৈছিলো। জোৎস্নার কাছে শুনলুম বোটাও নাকি সব থেয়েছে আঙুল ডুবিয়ে-ডুবিয়ে। তবেই বোঝো, কেমন ওদের থিদে পেয়েছিলো!'

'ভলো কোথায়?'

'নিচেই একটা তক্তোপোস পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু সারারাত ওর মুমোয়নি, ব্যাঞ্জো না কি-একটা বান্ধনা বান্ধিয়েছে।'

'আর কান পেতে তাই আপনি শুনলেন ? পুলিগ ডাকিয়ে হাজতে গাঠিয়ে দিলেন না কেন ?'

'রাত পোহাতেই ওরা ভালোছেলের মতো চলে' গেল।' কথাট বলতে পীতাম্বরাব যেন যথেষ্ট আরাম পাচ্ছেন না।

'ভালোছেলের মতো ?'

'হাা', পীতাম্বরবাবু বিবর্ণ একটু হাস্লেন : 'টাকা পেলে সবাই, ডাকাতও ভালোচেলে হ'য়ে ওঠে।'

'টাকা ?' এর পর আবার টাকা দিয়েছেন নাকি ?'

'কী আর করা, দেখলুম ওর হাত একেবারে খালি।'

'কত দিলেন ?'

'পাঁচ শো। ওর বউ বললে এর কমে চলবে না আপাততো। যে লাইনে নেমেছে, অস্তত স্টার্ট হিসেবে টাকাটা নেহাৎ বেশি নয় জানি, কিছ্ক:—- কথাটা জিনি শেষ করতে পারলেন না। 'এত টাকা পেলেন কোথা এ-সময় গু' তিব্দু, অসহিষ্ণু হ'য়ে উঠলুম।

'তোমাকে ধন্থবাদ আশু, প্রশ্নটা যে করতে পারলে। চেয়ে-চিন্তেই হোক, ধার-ধোর করেই হোক, বা গয়না-গাটি বেচে-কিনেই হোক কী করে' টাকাটা সংগ্রহ করেছি সেটা অবাস্তর প্রশ্ন। আসল কথা হচ্ছে এই, টাকা থেকেই বা কী হ'বে!' বলে' পীতাম্বরবাবু আমাকে কানে-কানে বলার মতো করে' বললেন, 'ইজ ইকুয়েল টু জিরো আশু, ইজ ইকুয়েল টু জিরো।'

## সাপ

অপরাধের মধ্যে, স্ত্রীকে সেদিন বলছিলুম: হুতন জায়গা, বিশ্রী বৃষ্টি নেমেছে, গায়ে একটা গরম জামা দাও, এখুনি আবার হয়তো খুক-খুক করে' কাশতে হুরু করে' দেবে, তথন কোথায় পাবো ডাক্তার, কোথায় বা পাবো ঠাকুর।

বলা-কওয়া নেই জমনি আমার ঘরের বাইরের বারান্দায় হাওয়ার ঝাপটা-লাগা গাছের ভাল থেকে বড়ো-বড়ো বৃষ্টির ফোঁটার মতো কভোগুলি হাসির টুকরো ঝরে' পড়লো।

আয়নায় দাঁড়িয়ে আপিসের কাপড় ছাড়ছিলুম, সেই হাসির শব্দে আয়নাটা যেন রোদ লেগে ঝকঝক করে' উঠেছে। এমনি যেন একটু পায়চারি করছি, যতোদ্র সম্ভব ভস্রতার ভান করে' স্ত্রীর দৃষ্টি বাঁচিয়ে জানলা দিয়ে একবার মূখ বাড়ালুম — ব্যাপার কী! এই বোবা বাড়ির মধ্যে কে এই হঠাৎ এমন করে' হেসে উঠলো।

পায়ের নিচে ছুতো ছটো যে এত সজাগ তার হ'স ছিল না। জুতোর আওয়াজ শুনেই সে পালিয়েছে কাঠবিড়ালীর মতো। তার পলায়নের শেষ প্রান্তে শুধু তার অনাহত বাছর একটা ঝলক ও অনাহত কাঁধের একটি উচ্ছলতা ছাড়া আর কিছুই ব্বতে পেলুম না। সেটা তার লজ্জা নয়, দেখলুম, সেটা তার ঔষভা। যাই হোক, চোথের কোনোরকম ছলনা করবার দরকার ছিল না, মেয়েটি নিভাস্ত কিশোরী।

সেটা আমি দেখেছি তার এই পলায়নের পরিচ্ছন্নতায়, তার এই এলোমেলো, উদাসীন আত্মবিশ্বতিতে।

গরম রাউজ এঁটে স্ত্রী তথন রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েছেন, দরজার আড়ালে প্রতিরুদ্ধ সেই হাসির শব্দ রাশিরাশি হ'য়ে ফের ছিটিয়ে পড়তে লাগলো।

খবরের কাগজ টেনে নিয়ে গোড়াতেই মফন্বলের খবর পড়ছিলুম, ' হাসির শব্দে কান ঘটো খাড়া হয়ে উঠুলো।

- —তুমি কি ভীষণ ভীতু, দিদি, কলোর্মিমালিনী শ্রোতলেধার মতো চঞ্চল সেই মেয়েটি হাসতে-হাসতে বললে, একটু কী বৃষ্টি পড়েছে, অমনি গায়ের ওপর একেবারে একটা বস্তা চাপিয়ে বসেছ !
- —কী করবো ভাই বলো, গান্তীর্যে স্থার গলা মোটা, ঘোলাটে হ'য়ে উঠেছে: তোমাদের যা একখানা দেশ, গায়ে একটু হাওয়া লাগলেই সর্বনাশ। বাড়ির ভিং ফুঁড়ে কুগুলী পাকিয়ে ধোঁয়ার মতো ঠাগুা উঠছে, দেয়ালে হাত রাথছি, যেন জমানো থানিকটা বরফ। সেদিন আবার এমন একটা ভ্যাম্প গরম পড়লো যে চাপা সদি হ'য়ে গেলো, সারাদিন মাথা তুলতে পারি নে। এমন দেশেও লোকে চাকরি করতে আসে।
- —তার জন্মে তৃমি অমনি একটা জুজুবুড়ি সাজবে, দিদি? মেয়েটি অসকোচে বলে' উঠলো: এই চেয়ে গ্যাথো দিকি আমার দিকে, আমার এই প্রায় সাড়ে তিন গণ্ডা বয়েস পুরতে চললো, কই গায়ে একটা কোনদিন সেমিজ দিয়েছি বলে'ও তো মনে পড়ে না। বাঘা-বাঘা শীত ছোট ভাইটার ছেঁড়া একখানা দোলাই জড়িয়ে কাটিয়ে দিলুম, কই কেউ

বলুক দেখি কোনদিন একটা ই্যাচেন করেটি! তোমরা হচ্ছ বড়লোক
— তোমাদের কথা আলাদা। বাক্সে-তোরকে জিনিসগুলো তো শুধ্-শুধ্
জড়ো করে' রাখা যায় না, কী বলো, ভগবান যখন দিয়েছেন, বাইরের
লোকদের একটু দেখাতে হ'বে তো। বলে' মেয়েটি ফের স্থর-ফেরতায়
হেসে উঠলো।

- —তার জন্মে নয়, থানিকটা উপেক্ষার স্থরে স্বী বললেন, আমার টনসিল আছে কিনা, তাই সব সময়ে একট সাবধান থাকি।
- টনসিল। গলার স্বরে টের পেলুম মেয়েটি বিশ্বয়ে একেবারে জমে' উঠেছে: সে আবার কি জিনিস।
  - —এই যে গলার হ'পাশে হ'টো গ্ল্যাণ্ড আছে মাহুষের—
- আমার আছে ? মেয়েটি ষেন ক্বতার্থ হ'য়ে উঠলো, কিছ পরক্ষণেই যেন মৃথ মান ক'রে বললে, কই, কোথায় কিছু টের পাচ্ছি না তো। মেয়েছেলেদেরো আছে ?
- —ঠাণ্ডা লেগে যথন একদিন ফুলে' উঠবে তথনই টের পাবে। স্ত্রী করুণা করে' বললেন, — তথন গলার ভেতর দিয়ে ছুরি না চালিয়ে আর উপায় থাকবে না।
- —রক্ষে করো। এমন একটা ভয়ের ব্যাপারেও কিনা মেয়েটি গল। ছেড়ে হেলে উঠলো: চেলেবেলায় সেই একবার কান ফোড়ানো ছাড়া গায়ে আমার কোনদিন একটা ছুঁচ বেঁধে নি। অন্তর করবার পরসা কোথায়?

চারের জল ডভোক্ষণ গরম হ'য়ে পটের মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে — বাইরের বারান্দার আমাদের চা ধাবার টেবিল — বলতে বাধা নেই, পেরালায় ভাষা কোটবার আগেই নিঃশব্দ তৎপরতার সলে বেরিয়ে এলুম, ঘরের মধ্যে এসে খ্রীকে পরিবেষণ করবার স্থযোগ দিলুম না। এতো ক্রন্ত বিদ্যুৎও হয়তো নিরুদ্দেশ হয় না। বিচ্ছুরিত হাসির একটি দীর্ঘ রেথা রেথে মেয়েটি শৃক্তের উপর দিয়ে মিলিয়ে গেলো।

যেন গভীর বিরক্ত হয়েছি এমনি মুখ করে' বললুম,—কে ওই মেয়েটা?

— পেসাদি — আমাদের বাড়িউলির মেয়ে। এই যে ঐ দরজাটা খুলে দিলেই ওদের বাড়ি।

### -- (भर्मा नि १

নামটা কেমন যেন ঠিক বিশাস করতে পারছিলুম না।

ধারালো ঠোঁটে স্বী নিঃশব্দে ,একটু হাসলেন: একেবারে বুনো। গায়ে এখনো কাঁচা মাটির গন্ধ পাওয়া যাচছে। আমি ওকে সেদিন জিগগেস করলুম,—'তোমার ভালো নাম কি, পেসাদি?' ও যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লো, বললে,—'ভালো নাম? ভালো নাম আবার কী! মা আমাকে পেসাদি বলে' ডাকে।'

স্থীর প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপে সায় দিয়ে বললুম, — তোমার সঙ্গে দেখছি যে ওর বক্ত ভাব। তোমার চেয়ে তো ওকে বয়সে অনেক ছোট বলে' মনে হ'লো। মানে, এই গলার আওয়াজে আর-কি।

- —ইয়া, ঐ গলার আওয়াজেই। আমার সাধ্যি নেই অমন ডাকাতে গলায় হেসে উঠতে পারি।
- —কিন্ত ঐ যে বললে শুনলুম চোদ্দ না পনেরো মোটে বয়েদ, মানে, ঐটুকু মেরের সঙ্গে সমান-সমান তুমি মেশো কী করে' ?
- ঐ শুনতেই ঐটুকুন। দেখতে প্রায় একটা য্যামাজন virago।
  যদি একবার তুমি দেখ! স্ত্রী সামাক্ত একটু হেসে তৎক্ষণাৎ সেই হাসি
  সংশোধন করলেন: দরকার নেই দেখে। এতো মন্ত মেয়ে, কিছা
  সম্ভাতার কোন ধার ধারে না। এই বয়েসে স্থামি বেণুনে পার্ভ ক্লাশে

মোটে পড়ি, ছিল্ম নড়বড়ে ক'খানা হাড়ের একট্থানি একটা পুত্ল, কোদাল যে কোদাল—কিছুই তথন জানতুম না, কিছু এরা—কী তোমাকে বলবো ? চায়ের পেয়ালায় মুখ ঢেকে স্ত্রী লজ্জা লুকোলেন।

গলায় শুকনো একটা নির্মযতার ঝাঁজ এনে বললুম, — তবে একে বাড়ির মধ্যে প্রশ্রেষ দাও কেন ?

- কী আর করা যায়! যে দণ্ডকারণ্যে নিয়ে এসেছ! তবু হাতের কাছে সব সময় আরেকটা হাত পাচ্ছি, সেইটেই বা কী কম লাভ! চাকরটার দেখা নেই, দরকার হ'লো, ও-ই এসে কুয়ো থেকে ঝপাঝপ জল তুলে দিলো, মশলা পিষে দিলো, কিল মেরে-মেরে নারকেলের ছিবড়ে ছাড়ালো! তোমাকে কী বলবো, মেয়েটার গায়ে যেন বাঘের শক্তি। সেদিন নিজেই ও হু'হাতে ধরে' ঐ ভারি ট্রাস্কটা একা এ-ঘর থেকে ও-ঘরে নিয়ে গেলো অছেন্দে। আমি তো তথন থরথর করে' কাঁপছি।
  - —ওকে দিয়ে তা হ'লে তুমি কাজ করিয়ে নিচ্ছ ?
- —বা রে, আমি কি ওকে কিছু বলি নাকি কথনো? ও নিজে থেকেই সব কাজে এসে হাত দেবে। কোনো-কোনো বিষয়ে আমি যে ওর কাছে হেরে আছি সেইটে প্রমাণ না করতে পারলে ওর স্বন্তি নেই। সেনিন দোষের মধ্যে ওকে আমি একবার শুধু বলেছিল্ম ঐ গাছটাতে কাঁ ভীষণ পেয়ারা হয়েছে! আর কথা নেই, উচু থোঁপা বেঁধে কোমরে কাপড় জড়িয়ে পেসাদি তক্ষ্নি তরতর করে গাছে উঠে গেলো, তোমাকে বলবো কি, সেই একেবারে মগ-ডালে। সাহস, হুর্দান্ত সাহস মেয়েটার! আর কী রাক্ষ্সে স্বাস্থ্য! সেইদিন একনাগাড়ে বসে এগারোটা বীচে-কলা খেলো। সামি হ'লে তো হেড্ন্স্!

বললুম, — একেবারে ইডিয়ট দেখছি। মেয়েদের অলক্ষ্যে গাল দিচ্ছি মনে করে' স্ত্রী ঈবৎ উত্তপ্ত হ'য়ে উঠলেন: কিন্তু পারো তৃমি কখনো গাছে চড়তে ? কী করে' নারকোল ছুলতে হয় বলো দিকি, বৃদ্ধিমান ? তোমাকে টান্ধটা সরাতে বললে তৃমি চারটে কুলি নিয়ে আসতে। যদি বলড়ুম, এই এক বাটি হুধ থেয়ে ফেল তো, তার আগে তৃমি আরেকটা লাইফ-ইনসিয়োর না করিয়েতা মূথে তুলতে না। এক ঘর এগিয়ে এসে বললুম, — মেয়েটার তা হ'লে একটা জীবন আছে বলো।

—বলে'! সেদিন পান সাহুতে বসেছি স্থপুরি নেই, পেসাদি আমাকে চূপি-চূপি এসে বললে, — 'তুমি যদি কাউক্তে কিছু না বলো তো আমি ঐ গাছ বেয়ে তোমাকে হুটো পাকা স্থপুরি পেড়ে এনে দি।' তোমাকে বলতে কি, এখানে এসে এই আমি প্রথম স্থপুরি-গাছ দেখলুম। গাছের চেহারা দেখে আমার চক্ষ্ তখন চড়ক-গাছ। তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে' বললুম, — 'মাপ করে। পেসাদি, একবেলা আর পান না খেলে আমার এমন কিছু বদহজম হবে না।' আমার ভয় দেখে মেয়েটা তো হেসেই কুটপাট, বললে,—'কিছু ভয় নেই দিদি, পায়ে শুধু একটা গামছা জড়িয়ে নিলেই চলে' যাবে।' সাজ্যাতিক মেয়ে।

## —উঠলো?

—পাগল! উঠতে দিলে তো! এগুলি, বুঝলে না, এগুলি হচ্ছে ওর বাড়াবাড়ি, প্রতিযোগিতায় আমাকে গুধু পরাস্ত করার মতলোব। ওর মতো আমার সাহস নেই, শক্তি নেই — এই কেবল প্রমাণ করবার জন্তে অন্থির! এক জায়গায় তো আমাকে ওর ছাড়িয়ে যাওয়া চাই, আমার পয়সা আছে বা চেহারা আছে বা বিত্তে আছে — না থাক, কিছ্ক ওর মতো তো আর গাছে চড়তে পারি না! গুধু কেবল এই বাহাছরি নেবার চেষ্টা, নইলে, ভাবো, ইচ্ছে করলে কি ও আর আমাকে ওর বাড়ি থেকে ছটো স্বপূর্বি এনে দিতে পারতো না?

- —ভোমাদের আবার চেহারা আছে নাকি ?
- —নেই ? বজ্রবাহিনী বিত্যাৎশিখার মতো স্বীর দৃষ্টি স্ফ্রিড হ'য়ে উঠলো।
- —রূপ আছে, কিন্তু চেহারা কোথায় ? চায়ে বোধহয় আরেকটু চিনি লাগবে। যাই বলো, তোমার কড়া করে' ভাজা মোহনভোগটা আজ একেবারে রাজভোগ হয়েছে। ও! তোমার জন্তে আজ আবার লাইব্রেরির বই বদল করে' আনতে হবে, না? সেই ডিটেকটিভ-উপস্থাসটাই তো? কী বলো?

থাক।

এমন সময় পাঁচিলের ওপার থেকে পচা নীল ডোবার মধ্যে ভারি জলের থানিকটা ঝুটোপুটি শুনতে পেলুম। হাত-পাছুড়ে রাশি-রাশি জল নিয়ে যেন কে অগাধ থেলা করছে।

ওপার থেকে নিটোল গলায় ডাক এলো: দিদি ভাই।

গলা ভনে চমকে উঠলুম। স্ত্রী অনায়াদেই ব্রুতে পেরেছেন এ গলা কা'র !

বারান্দা পেরিয়ে উঁচু রোয়াকটাতে গিয়ে তিনি উঠলেন, তারই ওপারে পুকুরের ঢাল নেমে গেছে।

- . —এ কী কাণ্ড! ভর সন্ধেয় তুমি জলে নেমেছ কী বলে'?
- —বা রে, গা ধোবো না ?
- —গা ধোবে তো, এই নোংরা পচা পানা-পুকুরে ! ওটা তো ম্যালেরিয়ার ডিপো।
- —তাতে পুকুরই নই, আমার কী ? পেসাদি অজস্র হেসে উঠলো।

  এখান খেকে তার থোঁপার চূড়ার থানিকটা অংশ ছাড়া কিছুই আর
  দেখা যাক্ষিল না, কিছ ল্কিয়ে-ল্কিয়ে আমি বেন সেই থোঁপার মধ্যে
  তুর্দম একটা স্পর্ধা দেখছিলুম।

- —তোমার কিছু নয় তো, আমাকে ডেকে আনবার কী হয়েছে ? স্ত্রীকে এখন বিশেষ সম্বেহ মনে হ'লো না।
- —বা রে, তোমরা নাকি এই লগা-জাঁটওয়ালা ফুলগুলি দিয়ে তরকারি রেঁধে থাও, তাই, ছাথো না তোমার জ্ঞেকতো রাজ্যের এই ফুল তুলে এনেছি।

পাঁচিলের উপর গোল-গোল নধর তুই মণিবন্ধ দেখতে পেলুম। কোথাও এতটুকু কুঠা নেই।

স্থী অবিখি তা গ্রহণ করলেন। বললেন, — কী করেছ তুমি ? এতো ফুল দিয়ে কী হ'বে ?

- —থাবে। পেসাদি কাকে যেন ভুনিয়ে-ভুনিয়ে হাসলো।
- —তা তো থাবো, কিন্তু তুমিও যে তোমার শরীরটাকে থাচ্ছ, স্ত্রী স্নেহে একটু ভর্মনা করলেন: জ্বের যদি না পড়েছ তো কী বলেছি। ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আর ভোমাকে হি-হি করে' হাসতে হবে না, বাড়ি চলে' যাও শিগগির। মাগো, এমন জলেও কেউ নাইতে নামে।

পেদাদি তেমনি থেন শুনিয়ে-শুনিয়ে বললে, — এখানে কেউ আছে ?

- **--(**₹ ?
- —তা হ'লে এই পাঁচিল টপকেই সটান উঠে আসতুম। বাটের পথ দিয়ে গেলে থানিকটা ফুর হয়।

বলা বাহুল্য, স্থী ততোক্ষণে গম্ভীর হ'য়ে উঠেছেন: হাঁা, উনি চা থাছেন বসে'।

· — সর্বনাশ! পেসাদি এক লাফে পুকুরের মধ্যে ঝাপিয়ে পড়লো।
বসে'-বসে' তার ক্ষিপ্ত পায়ে জলের সেই ক্ষমতা শুনতে লাগলুম।
সকালবেলা টেবিলে বসে' সাক্ষীর জবানবন্দি পড়ছি। কত কট্ট

করে' কতো হাতে-পায়ে ধরে' রেলভাড়া দিয়ে হোটেলে খাইয়ে সাক্ষী জাগাড় করে' এনেছে — সেই সব সাক্ষী জেরার জাঁতাকলে পড়ে' কেমন অবলীলায় সব মিথ্যে কথা বলে' গেলো — তারই মর্মান্তিক ট্র্যাজেডির কথা ভাবছিলুম, রান্নাঘরে পেসাদির গলা শোনা গেলো।

- —বাড়ির চারপাশে এ-সব কী ছড়িয়েছ, দিদি-ভাই ?
- —ব্লিচিং-পাউডার। স্ত্রী অক্সমনক্ষের মতো বললেন।
- --সে আবার কী জিনিস ?

সে তুমি বুঝবে না। একরকম জার্মিগাইড। ওর গন্ধে বীজাণু
শমরে' যায়।

- —কিন্তু এদিকে আমাদের যে মর্ববার জোগাড় করলে দেখতে পাচ্ছি।
  পেসাদি হেসে উঠলো।
- —কী করবো বলো, তোমাদের দেশের মেথরানিগুলি হয়েছে নবাব-জাদির মেয়ে, আজ হ'দিন ধরে' ঐ কাঁচা নর্দমাটা সাফ হচ্ছে না।
- —সাফ হচ্ছে না তো আমাকে বললে না কেন? পেসাদি যেন কোমরে আঁচল জড়িয়ে নিলো: ত্ব'হাতে আমি সব মৃক্ত করে' দিতুম। তোমার এই গল্পের চেয়ে নর্দমার গন্ধটাও যেন ভালো ছিলো। পেসাদির হাসির সেই নির্মলতায় তার প্রথর, পরিচ্ছের দাঁত ক'টি যেন আমি দেখতে পেলুম: আমি তবে আছি কী করতে?

স্বী কিছু উত্তর করলেন না।

কিন্তু পেসাদির কথা চাই। ঘরের মধ্যে এক পা এগিয়ে এসে বললে, — উন্থনে ওটা কী বসিয়েছ ?

- —হাঁড়িতে জল ফুটছে!
- —ভাড, ভাত হবে বুঝি ?
- —না, খাবার জল গরম করছি।

- —থাবার জল গরম হচ্ছে কি গো? হাসবে না কাঁদবে পেসাদি কিছু ঠাহর করতে পারলো না: ভোমরা গরম জল থাও?
- উপায় কী তা ছাড়া? চার্নদিকে যা-সব ব্যারাম-পীড়ার কথা শুনতে পাই। ঐ তো ষষ্টিতলার কাছে সারখেলদের বাড়িতে কলের। লেগেছে শুনলুম। স্ত্রী ভয়ে শিউরে উঠলেন: আর তোমাদের দেশের জলের যা চেহারা! নীল একথানা সর ভাসছে।
- —তা তো হ'লো, পেসাদির গলা কখনো এমন গন্তীর শোনায় নি : কিন্তু আমার যে ভীষণ এখন তেষ্টা পেয়ে গেলো, দিদি, কী হবে ?
  - —কী আবার হবে, বাডি গিয়ে জল খেয়ে এসো।
- তুমি কী নিষ্ঠুর বলো তো! একজন তোমার কাছে এসে এক গ্লাস জল চাইছে, তুমি তা দেবে না? আর জন্মে তুমি যে মাছ-রাঙা হবে, দিদি।
  - —গরম জল থেতে চাও তো এক গ্রাস দিতে পারি।
- গ্রম জল কথনো মাছুযে থায় ? পেসাদি অন্থির হ'য়ে উঠলো: এই তো বালতি ভরতি অনেক জল রয়েছে।

স্ত্রী অপ্রতিভ হ'য়ে উঠলেন: ও ধোরো না, ও পুকুরের জল।

—আমি এথানে নদীর জল কোথায় পাবো? তেষ্টায় গলা আমার কাঠ হ'য়ে এলো। এই বলে' পেসাদি বালতির জলে ঘটি ভোবালে।

স্ত্রী বিশ্বয়ে একেবারে পাথর হ'য়ে গেলেন: ওজল তুমি খাবে নাকি?

—তেটা পেলে জল লোকে না খেয়ে মাথায় ঢালে নাকি তোমাদের দেশে? থাবোই তো, একশোবার থাবো — আর ছাথো, কী তেটা, পুরো বালতিটাই না খেয়ে ফেলি।

জ্ঞল খাওয়ার দলে-দলে তার দেই খল্খল্ হাসি।

त्मिति काक त्मरत मकान-मकानहे व्यतिस भए छिन्म। वाष्ट्रि

ঢোকবার আগে পদক্ষেপগুলো হ্রম্ব করে' নিলুম — জানতুম এ সময়টায়
আমার স্ত্রী পেসাদির সঙ্গে বসে' তাস থেলেন।

সেদিনো দেখলুম ঘরের দাওমায় তাঁর। দেখা-বিস্তির তাস ছড়িয়ে বসেছেন। কিন্তু কোথা থেকে কী অলৌকিক আভাস পেয়ে হাতের ঠেলায় তাসগুলি চত্রথান করে' দিয়ে পেসাদি ছুটে পালিয়েছে।

দাওয়ায় উঠতে স্বী ধম্কে উঠলেন: কী চমৎকার রঙ পেয়েছিল্ম এবার। অসময়ে এসে সমস্ত তুমি মাটি ক'রে দিলে।

রাগবার আমারো যথেষ্ট কারণ ছিলো। বললুম,—কী কেবল যার-ভার সঙ্গে রোজ-রোজ তাস পেট'!

কুপ্নমনে তাসগুলো কুড়িয়ে নিতে-নিতে স্ত্রী বললেন,—দিন নইলে কাটে কি করে' ? গল্প করবার জন্মে তুপুরবেলায় তো একটা লোক চাই।

ু—কিন্ত কী গল্প তুমি করতে পারো একটা পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতের সঙ্গে ?

স্ত্রী আমার সম্বন্ধে বেশ স্থান্থ করছিলেন নিশ্চয়। বললেন,— পাড়াগেঁয়ে অশিক্ষিতরা যা গল্প করতে পারে। সেই গল্প মাঝে-মাঝে অসহ হয় বলে'ই তো তাস নিয়ে বসতে হয়।

- —সে আবার কি গ**ল** ?
- —বোঝোনা কী গর ? স্ত্রী আমার দিকে চেয়ে স্ক্র একটি ক্রকুটি করলেন: বর—বর ছাড়া আর ওরা কী জানে ?
  - —বর! ও-মেয়ের বিয়ে হয়েছে নাকি?
  - —বিম্বে হয় নি তো তোমার জ্ঞান্তে বসে' আছে!

বিশ্বর স্থার কথাটা একেবারেই গায়ে মাখলুম না। বললুম,— বিশ্বে হরেছে, কী বলছো, তারপরেও ওর দস্যতা?

बी श्रमतंत्रनः त्मवीरहोधूत्रानीरत्। त्जा विरम्न हरम्हित्ना।

- —বলো কী ? তারপরেও ও গাছে ওঠে <u>?</u>
- ভুধু তাই ? সেদিন আঁচলে করে' আমার কাছে একটা দাপ নিয়ে এসেছিলো।
- —কি, কী বললে? মৃহুর্তে আমার পায়ের তলা থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আতকে কিলবিল করে' উঠলো।

ভাগ্যিদ দেটা দিনের বেলা।

ভাতের দঙ্গে নেরু খাওয়াটা আমার বহুকালের বদ-অভাদ। কিন্ত দেদিন রাতে থেতে বদে' ভাতের কিনারে নেবুর চিলতেটুকু দেথতে পেলুম না।

—নেবু, নেবু কোথায় ?

অপরাধীর মুথে স্ত্রী বললেন, — সব ছানা কাটতে থরচ হ'য়ে গেছে।

—তোমার একটুও যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে! ছ'পয়সায় না কুলোয় চার পয়সার আনাতে পারো না? এখন এত সব আমি গিলি কি করে'?

ন্ত্ৰী বললেন, — ঘাটের পারে নেব্-গাছে ঝাক বেঁধে নেব্ ফলে' আছে, চাকরটাকে বলবো ?

—ভোমার কী বৃদ্ধি! সামাগ্র হ'টো নেবৃর জ্বান্তে প্রক্রে আমি ওখানে মরতে পাঠাই!

স্থান্তের সঙ্গে-সঙ্গে আমার দরজায় থিল পড়ে। হঠাৎ শব্দ শুনে হ'জনেই চমকে উঠলুম, সেই থিলে কে হাত দিয়েছে।

কালি-পড়া জাপানী লঠনে তাকে তালো দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু স্ত্রী তাকে অনায়াসে চিনতে পারলেন। অলক্ষ্যে ত্' পা এগিয়ে গিয়ে বললেন, — এ কী, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

দরজাটা খুলে গেলো। পেসাদি বাইরে বেরিয়ে যেতে-যেতে নিটোল, নির্জীক গলার বল্লে, — নেরু নিয়ে আসছি। ভাত ফেলে ই-ই। করে উঠলুম: ওকে ওথানে যেতে দিয়ো না থবরদার থেতে দিয়ো না। ওথানে দাপ আছে, আমি স্বচক্ষে দেথেছি; কালো লম্বা লিকলিকে দাপ। ফণাধ্যে আমার টর্চের আলোর দিকে চেয়ে ছিলো। যেতে বারণ করে দাও।

আমার এই নির্লঙ্ক ভয়ের উত্তরে পেসাদি নির্লঙ্কতরে। উচ্চকর্চে অনর্গল হেদে উঠলে।

রাতের বেলা ভয়ের ঝোঁকে 'দাপ'-কথাটা উচ্চারণ করে' ফেলেছি, পায়ের চারদিকে আশে-পাশে অগণন দাপ দেখতে লাগলুম। মেঝেয়, দেয়ালে, আনাচে-কানাচে। যে-দময়ে যে-দিকে তাকাতে না পারছি, ঠিক দেইখানে। আর ভারি মাঝে পরম নিশ্চিস্ত মনে পেদাদি ঘাটের অদ্ধকারে একটার পর একটা নেবু ছি ভতে লাগলো।

—এই নাও। বলে' কোঁচড় উজাড় করে' নেবুগুলি মেঝের উপর ছড়িয়ে দিয়ে পেসাদি এক দৌড়ে তার বাড়ি গিয়ে হাজির।

তথু দেই রাতে কেন, অনেক রাতেই আমি ঘুম্তে পারি নি।
চারধার থেকে মশারিটা তোষকের তলায় একহাত করে' গোঁজা, তর্
থেকে-থেকে ঘুমের মধ্যে চর্মকে উঠেছি এই ব্ঝি কোথা থেকে বিছানায়
একটা সাপ উঠে এসেছে! তাড়াতাড়ি টর্চ টিপে ধরেছি, চাল বেয়ে
কী-একটা কালো ছায়া যেন একেবেকৈ ছলে উঠলো। ঘরের নর্দমার
মুখ বন্ধ,— যেখানে যেটুকু একটা গর্ভ আছে বা ফাটল — তাই বলে'
জানলাটা তো আর বন্ধ করতে পারি নে — মনে হয় শিক বেয়ে কে লভিয়ে
উঠলো ব্ঝি শিয়রের দিকে। সাপে ব্যাঙ্ড ধরেছে সার। রাত ধরে'
তারই একটানা আর্তনাদ তনি। পিঠের দিকটা ঠাণ্ডা হ'য়ে আছে মনে
করে' এমন কি পাশ ফিরতে পারি নে।

বার, দব্বের একটু আভাদ দিয়েছে কি, না, প্রতি পদে ত্রাহি-ত্রাহি

বলতে-বলতে বাড়ির দিকে পা বাড়াই। বিধাতা শুধু স্বম্পের দিকেই হ'টো চোথ দিয়েছেন, পেছনে তাকাবার জো নেই, ততাক্ষণে সামনেই হয়তো উৎক্ষিপ্ত ফণা দেখতে পাব। হ' পাশের জঙ্গলে রাস্তাটা অন্ধকার হ'য়ে আছে, হাতে টর্চ আছে বটে, কিন্তু সামনে ওটা গাছের মরা ভাল না আর-কিছু, চিস্তা করে' দেখবার সময় নেই। তাড়াভাড়ি যাবো না আন্তে যাবো সেইটেই হচ্ছে সমস্তা। গোখরো হচ্ছে নাকি সংহের জাত, আঘাত না করলে কাটে না, আর কেউটে হচ্ছে বাঘের মতো, মাহুষের গন্ধ পেয়েছে কি, ছুটে এসে ছুবলে দিয়েছে।, আন্তে গোলে কেউটের ভয়, তাড়াভাড়ি গেলে গোখরোর। দাঁড়াতেও পারি নে, চলতেও পারি নে — সেই পথটুকু পেরোতে ভয়ে সর্বান্ধ দিয়ে ঘাম গরতে থাকে।

এমনি একদিন সন্ধের আগে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছিল্ম, ঘরে তথনো
নঠন হয়তো জালা হয়নি, দেখি স্ত্রী কা'র সঙ্গে বদে' অঘোরে গল্প
ফরছেন। আমার পায়ের শব্দে পালাবার চেটা করতেই ব্রতে পারল্ম
নয়েটি কে। কিন্তু আজ আর পালানোর মাঝে গতির সেই ছরিত
নিপ্তি নেই, কেমন একটা জড়ীভূত জনিচ্ছার বোঝা। উঠে য়েতে হচ্ছে
লে' তার আর বিরক্তির অন্ত ছিল না।

আশ্চর্য, স্পষ্ট দে-কথা মৃথ ফুটে সে উচ্চারণ পর্যন্ত করলে। লেলে,—কী গেরো! ছ'দণ্ড ঠাণ্ডা হ'য়ে যে একটু গল্প করবো তার জ্বো নই, সন্ধে হ'তে-না-হ'তেই বাড়ি ফিরে এসেছেন!

- —কী করা যায়! চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরে যেতে-যেতে বললুম,—

  য়ন্ধকার হ'লেই পথে-ঘাটে যে-সব জিনিস এখুনি বেক্সতে স্থক করবে

  াম নিতে পর্যস্ত ভয় করে।
  - —की, সাপের কথা বলছেন? সাপ? দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে

পেসাদি থিলথিল করে' হেসে উঠলো: শুধু অন্ধকারে কেন, দিনের বেলান্তেও দেখা যায়। এই তো দেদিন চক্কোজিদের বাড়িতে এক বোষ্টম এসেছিলো, ভিক্ষে করতে, বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি থুঁড়তে-খুঁড়তে গান করছিলো, গানটা আর শেষ করতে পারলো না, গানের বুলি মুগে নিয়েই ঢলে' পড়লো। গান ছেড়ে মুথ দিয়ে তথন তার গাঁাজা উঠছে।

— বলবেন না বলবেন না, হঠাৎ পায়ের নিচে মেঝেটা যেন পিছল হয়ে উঠলো: সেই জন্মেই তো প্রাণ নিয়ে কোন রকমে এসে নিজের কোটরে ঢুকি।

পেরাদি প্রগল্ভ হাসি দিয়ে তার প্রচুর লজ্জা নিবারণ করলে:
কিন্তু এরি কোন কোটরে সাপ লুকিয়ে রয়েছে তার ঠিক কী! পথটুকু
পেরিয়ে এসেছেন বলে'ই এ-যাত্রা বেঁচে গেছেন মনে করবেন না!
মাঝে-মাঝে ঘরের মধ্যেও আমরা সাপ দেখতে পাই!

—বলবেন না, বলবেন না, ভূলেও ও-নাম মুথে আনতে নেই। কী নাম ? পেসাদি ছেলেমাস্থবের মত হেসে উঠলো।

বুক ছরছর করে' উঠলো, গলাটা শুকিয়ে এলো, হাত-পায়ের প্রাস্থগুলি ছুর্বল, তবু নির্লিপ্তের মতো বললুম, — ঐ যে, যা বললেন, সাপ, সাপ আর-কি।

—সাপ না হাতি! গতির ঢেউয়ে হাদির কতোগুলি কঠিন ছড়ি ছড়িয়ে দিয়ে পেসাদি তার বাড়ির দিকে ছটে গেলো।

বললুম, — হাতি হ'লে কোন দুঃধ ছিল না, অস্তত চোধ মেলে তথন ভাকে দেখা যেতো।

—এই সাপও আপনি একদিন দেখতে পাবেন।

বেক্সকণ্ড বেন্নে তীক্ষ একটা ঠাণ্ডা সিরসির করে' উঠে গেলো, নিজের মুহুতম নিশাসের শব্দে পর্যন্ত চমকে উঠলুম। পেসাদির কথাটা এক দিক থেকে ভীষণ সত্যি। ঘরেই যে সাপ আছে, বাস্তুসাপ, সেদিন বিছানায় ভতে বেতেই টের পাওয়া গেলো। দেখলুম মূর্তিমতী কালনাগিণী ফণা তুলে এক প্রান্তে অপেক্ষা করে' আছেন। তার দিকে এগোও আর তোমার সাধ্যি কী!

আমার ঘবের দক্ষিণের দরজা খুললেই নীল বিস্তীর্ণ একটি ডোবা তারই গা বেয়ে পায়ে-চলা ফালি একটু বাস্তা — কী সাহস করে' সেই দক্ষিণের দরজাটা সেদিন খুলে বেথেছিলুম।

এতে। অন্ধকারে হারিকেনের শিথাটাকে কেমন অম্বাভাবিক লাগছে। ওটাকে নিবিষে দিয়ে কোনোরকমে ঘুমিয়ে পড়তে পারলে যেন বাঁচি। এই অসহ শুরুতা তা হ'লে আর শুনতে হয় না। কোথাও এক কণা আলো নেই, এক বিন্দু শন্দ নেই, এক ফোঁটা নিখাস নেই — আকাশের তলায় পৃথিবীকে যেন কে গোর দিয়ে রেথেছে! ঘুমিয়ে পড়লেই মৃত্যু — এমনি একটা আতত্ক মনে হয়, কিন্তু ঘুমোব যে, ঘড়ির দিকে তাকাতে সাহস হচ্ছে না — এতোক্ষণে কিনা মোটে আটিটা বেজেছে!

হঠাৎ খোলা দরজার সামনে আলোব বাঁকা একটা রেখা ঘেন তুলে'-তুলে' উঠলো।

**一**(季?

—দিদি ভাই, কেন্তন শুনতে যাবে ?

মশারির ভলায়, বলতে লজ্জা নেই, স্ত্রী ঘুমোবার চেটা করছিলেন। তোঁক গিলে বললুম, — উনি ঘুমোচ্ছেন।

পাছে অভুত অভন্ত শোনায় স্ত্রী ধড়মড় করে' উঠলেন: না, খুমোই নি, উঠে পড়েছি। কী বলছো ভাই পেসাদি ?

মৃথের কথা কেড়ে নিয়ে বললুম, — তুমি তো উঠেছ, কিছ ভিনি ঐ

আন্ধকারে জন্মলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি ? আদৃশ্রচারিণীকে লক্ষ্য করলুম: আপনিও উঠে আহ্মন। রাত্তিরবেলা বাইরে অমন করে' দাঁড়িয়ে থাকবেন না। কথন কোখেকে—

পেদাদি আমার কথাটা গ্রাহাই করলে না। বললে, — যটিতলায় চমংকার কেন্তন হচ্ছে, যাবে আমার দক্ষে?

স্বী কক্থনো থেতেন না, তবু গোঁ ধরে' বললেন, — যাবো।

আমি সজোরে নিজেকে নিক্ষেপ করলুম: কক্খনো না। তুমি পাগল হয়েছ ? এই অন্ধকাবে বুনো রাস্তা দিয়ে এতোট। পথ পায়ে হৈটে—

পেদাদি নির্ভয়ে হেদে উঠলো: আমার কাছে আলো আছে।

- আলো তো আমারো বাড়িতে আছে। কিন্তু হাবিকেনের আলোয় ওটাকে কী বনে ঐ যে ই্যা, ও দেগার চেয়ে দিনের আলোয় তারা দেখা সহজ।
- —ভয় নেই, সঙ্গে আমি আছি। কোনটা কী সাপ দ্র থেকে দেখলেই তা বলে' দিতে পারি।
- --পৃথিবী কিনে নিতে পারেন। কর্কশতায় ঝাঁজিয়ে উঠলুম: থেতে হ'লে আপনি একাই যান।

পেসাদি শেষ পর্যস্ত দেখে যাবে। বললে, — কেন, দিদিভাইর পায়ে তো জ্বতো আছে।

- —আর তবে কী চাই, সেই জুতো পায়ে, গলাটা থাঁথরে নিল্ম:
  সেই জুতো পায়ে ওটার মা্থাটা মাড়িয়ে দিতে বলবেন বোধহয়।
  - --ভন্ন নেই, মাড়াতে হ'লে আমি শুধু-পায়ে মাড়িয়ে দিতে পারবো।
- —দিন্ বতো খুসি, আমার একটিমাত্র স্ত্রী, তাকে নিয়ে টানাটানি করবেন না।

পেদাদির হাসি শুনে মনে হ'লো কথাটাকে অমন করে' না বললেও কিছু দোষ ছিল না।

কিন্তু বলে' যথন ফেলেছি, তথন আর চারা নেই। কাজেকাজেই স্থীর উপবেই ধম্কে উঠল্ম শেষ পর্যন্ত: তুমি শুয়ে পড়ো বলছি, কোলকাতায় তো কতো কেন্তুন শুনেছ।

ভাবলুম পেসাদিকে হটিয়ে দেয়া গেছে। কিন্তু নির্বিচারে হটে' যাবার মেয়ে সে নয়।

— তুমি কতো কলমি-শাক থেতে ভালোবাসো, দিদিভাই। পেসাদি ভোবার দিকে মৃথ করে' আমার দরজার কাছে এগিয়ে এলো: পুক্রে বোপ বেঁধে কী প্রন্ধর শাক হয়েতে! তোমাকে ভাই ক'গাছ তুলে এনে দি। বলে' পাডে হারিকেনটা নামিষে রেথে পেসাদি পায়ের পাতা থেকে শাড়ির প্রান্তটা এক হাতে একটু তুলে ধরে' জলে নামতে লাগলো: হিঞ্চেও আছে, দেদ্ধ করে' বাবুকে তেল-ন্ন মেথে থেতে দিয়ে।

আলোর শিখাটা আরো একটু যে উল্লেচেবা তার পর্যন্ত খেয়াল বইলোনা।

স্পষ্ট দেখলুম পেদাদি ভোবার মধ্যে প্রায় হাঁটু অবধি নেমে গেছে।

দেদিন দোমবার, সাতটায় রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে ভিতরে বারন্দায় ত্'জনে আফ্টার-ভিনার আলোচনা করছি, একটা লঠন হাতে নিয়ে হাসতে-হাসতে পেসাদি একেবারে আমার চোথের সামনে এসে হাজির।

বিশ্বাস করতে পর্যন্ত সাহস হচ্ছিলো না, এমন সহজ, নিষ্ঠুর তার উদ্যাটন। বুঝলুম, কী-একটা অসাধ্যসাধন সে আজ করে' এসেছে যে একেবারে নেপথ্য থেকে নির্বারিত রক্ষমঞ্চে সে চলে' এসেছে। ভাকে থে একবার দেখবো তারো যেন সময় দিতে সে প্রস্তুত নয়, তার পলায়নের মতোই এমন ক্রত, এমন স্পষ্ট আজকের তার এই আবির্ভাব।

পেসাদির দিকে না তাকিয়ে, ভীরুতার একশেষ, স্থীর মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিলুম।

হাসতে-হাসতে পেসাদি আরো এক পা এগিয়ে এনে বললে, — আমি যদি এখন বলি, আমাকে একটা সাপে কামড়েছে, আপানাদের তা হ'লে কী হয় ?

কী হয়।

স্ত্রী চীৎকার করে' উঠলেন: কী বলছ তুমি যা-তা?

— এই ছাথ, বুড়ো আঙুলের মাধায়। পেদাদি তার ডান পাটি সামায় ১একটুথানি তুলে লগনের আলোতে তার বুড়ো আঙুলের ডগায় ছোট হ'টি দাঁতের দাগ দেখালো।

ভয়ে একেবারে মুছে গেলুম শরীর থেকে। আমতা-আমতা করে' বললুম, — আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।

পেসাদির ঠোঁটের উপর সাপেরই মতে। চিক্কণ একটি হাসি থেলে গেলো। বললে,— মিথ্যে বলবো কেন? আমার পায়ের ওপর দিয়ে দশ্বরমতো একটা সাপ চলে' গেলো, স্বচক্ষে দেখতে পেলুম, বুড়ে। আঙুলটা মিঠে-মিঠে একটু জালা করছে, আমি অমনি মিথ্যে বলতে যাবো?

—মিথ্যে নয় তো, অমনি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছেন কী বলে'? প্রবদক্তে ধমক দিয়ে উঠলুম: তক্ষুনি পা-টা বেঁধে ফেলেছেন-?

—বাঁখতে যাবো কী করতে ? পেদাদি রাশি-রাশি হেসে উঠলো।

সেই হাসির আলোয় তার মুখের দিকে একবার চোধ পড়লো। ভরে বিবর্ণ হরে বলনুম, — বাঁধেননি মানে? শিগগির বেঁধে ফেলুন। কী করছেন আপনি ? এ কী সর্বনাশের কথা ? সাপ নিয়ে আপনি ছেলেথেলা করতে চান ?

আমার ব্যন্ততা দেখে তার হাদি আরো উৎসারিত হ'য়ে পড়লো।

--- দড়ি, দড়ি, স্ত্রীকে বললুম, -- শিগগির একটা দড়ি নিয়ে এসে পা-টা ওঁর জায়গায়-জায়গায় আঁট করে' বেঁধে দাও।

কিন্তু আমার স্ত্রীর তথন নড়ে' বসবার শক্তি নেই, কাজেকাজেই নিজেই ত্রন্ত হাতে গলায় পৈতেটা ছিঁড়তে গেলুম।

পেগাদি অকরণ হেসে বললে, — ভয় নেই, সাপটাকে আমি দেখেছি।

- —দেখেছেন ?
- —ই্যা, পেসাদির গলা এতটুকু টললো না; নিতান্তই জলঝো<del>র্ক্র-নাণ</del>।
- --সে আবার কী ?
- —কেঁচোর মাসত্তো ভাই বলতে পারেন। প্রেদাদির গলা নিশ্তিষ্ঠ, নিটোল: সোম-মঙ্গলবারে ও-সাপের বিষ থাকে না।
  - দোম-মঙ্গলবারে বিষ থাকে না ?

আমি তো একেবারে বদে' পড়েছি।

- না। আমাকে আরো একবার কামড়েছিলো। এমনি সোমবার। হেদে-থেলে শুয়ে-ঘুমিয়ে দিব্যি রাভটা কাটিয়ে দিলুম। কিচছু হ'লো না।
  - —কিছু হ'লো না তো, সাপ আপনি চেনেন কী করে' ?
- বা রে, সাপ চিনিনে ? পেসাদি তথনো পাষাণের রেথায় হাসছে : সাপ-ব্যাঙ, বিছে-জোঁক, পোকা-মাকড়ের দেশে মানুষ, আমি সাপ চিনিনে বলছেন ?
- ্—তা আপনি চেনেন, পৈতেটা গলা থেকে খুলে ফেলল্ম, কি জ
  পা-টা আপনি বেঁধে ফেল্ন।
  - --- जाशनि शांशन हरवरह्न ? श्रामि शिह्न मद्ये शांला।

- পাগল, পাগল তো তৃমি হয়েছ পেসাদি। স্ত্রী শীর্ণ, বিবর্ণ গলায় বললেন, — সাপের বিষের কাছে তুমি আর তোমার তেজ দেখিয়ো না।
- —এ সাপের বিষ কোথায়, দিদি? পেসাদি মুক্ত কঠে আবার আরেক পশলা হাসি ছড়ালে।
- —কী করে' বলা যায় ? স্ত্রী অমাত্ন্যিক অস্থির হ'য়ে উঠলেন : 
  অন্ধকারে ভূলও তো তোমার হ'তে পারে। হয়তো, কী দেখতে কী 
  দেখেছ, ঐ মিড়মিডে আলোয় কতটুকু আর তুমি দেখতে পারো ? 
  এখনো হাঁটুর কাছে বেঁধে ফ্যালো পা-টা।
- —আমি কি তোমাদের মতে। ভীতু, সাপের নাম শুনেই মুচ্ছো যাবো ? মাডের মতো একটা ঘাই মেরে পেদাদি চলে' যাচ্ছিলো।

আমি বাণে অবশ হ'য়ে গেলুম। বললুম, — তা হ'লে মোটেই আপনাকে কামড়া দি, মিছিমিছি আমাদের তবে ভয় দেখাতে এসেছেন।

- কী করে' আপনাদের তা এখন দেখাই বলুন। পেসাদি যেন মুহুর্তে ম্ল'ন হ'য়ে গেলো: তাকে তো এখানে আর ভেকে আনতে পারিনে।
- —দরকার নেই তাকে এখানে ডেকে এনে। আপনি পা-টা বেঁধে দেলুম শিগুগির।
- আপনি পাগল হয়েছেন ! পেসাদি ফিরে দাঁড়ালো: শেষকালে বাম্নের পৈতে দিয়ে আমি পা বাঁধবো!
  - —তা হোক।
- —ৰাণ রে বাণ! কী ভীতু আপনারা! পেসাদি হাসবার একটা অশরীরী চেষ্টা করলো: আপনাদেরকে মা ভাড়াটে রেখেছেন কী বলে'? আমি, ভো আজ বাদে কাল খণ্ডরবাড়ি চলে' যাবো, আমার বুড়ো মা একা এই ভাড়াটেদের ভরসাতেই তো থাকেন বলছেন তা, এই ভো

ভাছাটেব নম্না! পেদাদি হেদে উঠলো, কিন্তু হাদিটা এবার তার কেমন জমলো না।

এতক্ষণে গোলমাল শুনে পেদাদির মা ঘুম থেকে জাগতে পেরেছেন। জবে-জবে এথন ক'থানা হাড় তার সম্বল, পাতা কবে ঝরে' গেছে, এথন কেবল শুক্নো ক'টা শিকড়। ঝড এদে দব ঝরিয়ে দিয়ে গেছে, শিকড়টা আর উপতে তুলতে পারে নি।

- —তুই ভালো করে' দেখেছিস তো মা, বুডি স্নেহে ক্ষীণ গলায় বললে, —জলঝোরা সাপই তো ?
- —হাঁা মা, স্পষ্ট দেখেছি। মিল্লিকের বউ আমার সঙ্গে ছিলো, দেখেছে।
- —তবে দেখিস, গোবর ছুঁসনে যেন, আমার পালে ক্রিপের চুপ ক'রে শুয়ে থাক্। কাল থেকে মাস্থানেক আল্রিপির্থতে হ'বে. প্রসাদ।
- আল্নি থাবে না হাতি! কী না কী কোথায় কামজেছে, না কিছু লেগেই বা আঙুলটা কেটে গোলো তার ঠিক নেই, তোমরা সবাই একেবাবে হল্পুল বাধিয়ে তুলেছ। কতো সাপ এমন পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিয়ে গেলুম!

পেদাদি একটা ঝিলিক দিয়েই হয়তো চলে' যাচ্ছিলো, কিন্তু কী মনে করে' ওদের রোয়াকে উঠবার সিঁডির ধাপে বসে' পড়লো।

আমার স্ত্রী ততোক্ষণে কোথা থেকে একগাছ পাকানো পাটের দড়ি সংগ্রহ করে' এনেছেন। হাসিমুখে এগিয়ে আসতে-আসতে বললেন,— তবু একটা বাঁধ দিয়ে দি, কিছুই যখন ভালো করে' বলা ধায় না।

পেদাদি নিঃশব্দে হাদলো। তার শব্দহীন হাসি যে এমন বীভুৎদ তা আমি ভাবতেও পারতুম না। বললে, — এতেই এমনি ভোমরা ভয় পাচ্ছ, অথচ, জ্যান্ত এখনো একটা সাপ দেখলে না। সহরের লোকগুলো এমন ভয়কাত্রে! তার আবার এতো জাঁক!

পেদাদি বসবার ভঙ্গিটা আলক্ষে একটু নমনীয় করে' আনলো।

হাসতে-হাসতে স্থা তার পায়ের কাছে বসে' পডলেন। যেন কী একটা ছেলেমানসি থেলা করছেন, আঙুলের অমনি একটা চপল ভঙ্গি কবে' পেসাদির পায়ের কাপডটা আলগোছে একটু তুলে যেন থামোকা তাকে ব্যথা দেবার জন্মেই আঁট করে' একটা তিনি বাঁব দিয়ে দিলেন। পেসাদিও, ছেলেমাম্য একটা আবদার করছে, এমনি ভাবে আর তথন উদ্ধাচ্য করলে না।

ে ক্রিডে শেষ পাঁচিটা শুধু জড়ানো বাকি, পেসাদি হঠাৎ মরিয়ার মতো বোবা, ব্রায় কঠে চীৎকার করে' উঠলো: খুলে দাও শিগগির। কেন, কেন এই ব্রে দিয়ে সাধ করে' বিষ ভেকে আনছো? বলেছি না, সোম-মঙ্গলবাড়ে ও-সাপের বিষ থাকে না, কেন গর্ভ খুঁড়ে সাপ বার করছ জিগগেদ করি? খুলে দাও, খুলে দাও বলছি, আটকা পড়ে' আমার রক্ত যে এদিকে নীল হ'য়ে উঠলো!

ভয়ে এতোটুকু হ'য়ে স্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন।

—থুলে দিন, পেসাদি এবার আমার কাছে মিনতি জানালে: আমার কিছু হয়নি, কেন মিছিমিছি বিষ ডেকে আনছেন? আমি দিবিয় এমনি হেসে-থেলে বেড়াতুম, ঘূমিয়ে পড়তুম মায়ের পাশে, আমার কিছু হ'তো না, কেন জাের করে? এই বাঁধন এঁটে দিলেন? এ কী শক্র ঘরে রেথেছিল্ম বল্ন ডাে? খুলে দিন গেরােটা, আমাকে হাত-পা ঝাড়া দিয়ে ভালাে করে? উঠে দাঁড়াতে দিন। পেসাদি নিম্পাণ, প্রেতায়িত গলায় বললে,— বােকার মতাে দাঁড়িয়ে আছেন কী হাঁ করে'? হাত বাড়িয়ে বাঁধনটা খুলে দিতে পারেন না?

আশ্চর্য, পেসাদির নিজের হাত উঠছে না, পা-টা যে তার কোথায় তাই যেন তার থেয়াল নেই।

- —কী, গোবর ছুঁয়ে ফেললি নাকি, পোড়ারম্থি ? বিছানার থেকে পেসাদির মা কাঁপতে-কাঁপতে উঠে এলো।
- —ওদের বাঁধনটা খুলে দিতে বলো, মা, মাছ্যবের গলায় এমন শ্বর আমি কোনোদিন শুনি নি: আমাকে একলা পেয়ে জোর করে' হ'জনে ওরা আমার পা-টা বেঁধে দিলো। দিব্যি ভালো ছিল্ম, মা, মিছিমিছি ওরা আমার গায়ে বিষ ডেকে আনলো। কোথাও কিছু না, এই বাঁধন—এই বাঁধন দিয়েই ওরা আমার গলায় ফাঁস জড়ালে। খুলে দিতে বলো। খুলে দিতে বলো।

তথন উপস্থিত আমি একা ওধু পুরুষ। কী যে কর বাক কিছে নিরেরা জানা নেই। বাইরে তাকানো যায় না এমন অন্ধকার পাঁতে আমার একটা ওধু লঠন, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফিতের মতো দর রান্তা। তবু আমাকে থেতে হ'বে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি থবর দেয়া দরকার। লোক চাই আশে-পাশে — কোথায় কী ওষ্ধ, কোথায় কে ওঝা, কিছুই তো আমার জানা নেই।

তাকিয়ে দেথবার সময় নেই কোনোদিকে, টর্চ না নিয়ে হাতের কাছে মিটমিটে একটা লগ্ন নিয়েই যে বেরিয়ে পড়েছি তার থেয়াল ছিল না, বেরিয়ে তো পড়লুম।

শুনতে পেলুম পিছন থেকে পেনাদি খুসি হ'য়ে বলছে: পাঠিয়েছি, এতদিনে বাইরে, পাঠাতে পারলুম ঠেলা দিয়ে। মাগো, কী ভীতু লোককে বাসা দিয়েছ। শেষকালে আমাকে পর্যন্ত ভয় পাইয়ে দিলে। কী বিষের ছোঁয়াচ ছড়িয়ে দিয়েছে যে চারদিকে!

রাজ্যের লোক-জন নিয়ে যথন ফ্রিয়ে এলুম, কোমর থেকে পেসাদির

#### ডবল ডেকার

ক্পাল পর্যন্ত তথনো গ্রম। ছই শক্ত হাতে আমার স্ত্রী তথন তাকে কোনোরকমে উচু করে' ধরে' রেথেছেন।

আমাকে চিনতে পেরে পেসাদি ঠোটের স্ক্র রেথায় নীরবে একটু হাসলো। জড়িয়ে-জড়িয়ে বললে — এবার আর কী। খুলে দিন বাঁধনটা।

একতাল শৃত্যের মতো আমি নিপ্পলক দাঁড়িয়ে।

পেদাদি যেন চোথের কিনারা থেকে প্রথর ধমকে উঠলো: এথনো স্থাপনার ভয় ? খুলে দিন বলছি।

না, আর ভয় কা'কে। আস্তে-আস্তে বাঁধনটা খুলে দিলুম।

# ছুরি

আমি যে কেন এখনো বিয়ে করিনি তার একটা খুব সহজ কারণ আছে। কারণ আর কিছুই নয়, যতোই আয়ু যাচ্ছে পিছিয়ে, মেয়ের। তভোই যাচ্ছে এগিয়ে। আর আমি উত্তত্তম মুহুর্তে অগ্রসরতম মেয়ে চাই।

কাজে-কাজেই ঘৃণ্যমান পৃথিবীতে বিয়েটা ঘটে এমন যে কাজেকুমারীত্বের উপর একাধিপত্য করছি এমনি একটা গর্বে মনে-মন্ত্রে রিয় তি হিলুম। মানে যে-কাউকে যে-কোনো গৃহুতে বিয়ে করজে রিয় এই যে
একটা দিগন্ত-বিকৃত হথ—এটা পুরাকালের বহুপত্বিতের টেয়েও রামাঞ্চকর।

এই পর্যন্ত যতো জায়গায় বদলি হ'য়ে গেছি, কতো যে মৈক্রে দেখে বিড়িয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। বলা বাছল্য, আমার চাকরিটা মেয়ে দেখে বড়ানোর পক্ষে ভারি অমুকুল ছিলো। আর সেটা এমন চাকরি, যেখানে আমার মতটাই প্রথম ও আমার মতটাই শেষ। তাই যেখানে পা দিয়েছি স্থানেই কল্যা-কণ্টকিত বাপের দল অনর্গল আমার ঘারস্থ হয়েছেন। বিয়ে হরবো না আমার এমন কোন নীচ প্রতিজ্ঞা ছিলো না। তাই বছ মেয়েই আমাকে দেখতে হয়েছে। এবং আশ্চর্য, স্বাইকেই আম্ অকায়রেশে একে-একে পচন্দ করে' এসেছি।

প্রশন্ত রান্তাটা যদি আমার মনঃপৃত না হয় সেই জয়ে অনেক মেয়ে মন্ধকার সন্ধীর্ণ পথে আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করতে চেয়েছে। অবিশ্রি তাদের মায়েদের মত নিয়ে। কিন্তু নির্ভূস বিয়েই যখন করবো তথন কাকে ভালোবাসলুম কি বাসলুম না, কবিষ করলুম কি করলুম না, বিপদ ঘটালুম কি ঘটালুম না, কিছুতেই কিছু যায় আসে না। মোদা কথা হচ্ছে এই, বিয়ে যেই করলুম অমনি বিন্তীর্ণ পৃথিবী একটা তক্তপোষ হ'য়ে উঠলো আর প্রকাণ্ড আকাশটা হ'য়ে দাঁড়ালো একটা মশারি!

এই চমৎকার আছি — আমি আর আমার সাইকেল। কিন্তু বিধাতার চক্রান্তে এমন এক জায়গায় এসে পডলুম, যেখানে পাটশাক আর তামাক-পাতা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। মাথার উপরে আকাশ নেই তা আমি বরং কল্পনা করতে পারতুম, কিন্তু দিনে-রাত্রে ঘূণাক্ষরেও একটি তঙ্গণীক দেহ-রেখা দেখতে পাবো না এ একেবারে তঃসহ তুর্দিনেও ধারণার Z) ( ্জায়গাটা এমন বিশ্ববহিভূতি যে মাইনর-ইম্পুলের উপরে মে বিষ্টু বানে ক্লাশ নেই। এমন একটা কোনো হলা বা হজুগ নেই যে সাজির হুঠু । চঞ্চল খস্থসানি অস্তত শোনা যায়। দেটশনে যেতে হ'লে. ঘোড়ার গাচ্চিট এনের কাঠের একটা সিন্দুক হ'য়ে ওঠে। কারু বাড়ি থেকে কারু, নাডতে বেডাতে যাবার যে এদের রান্তা সে আর-কারুরই বাডির ভিতর দিয়ে। এখানে এখনো এমন একটা ঝড় উঠলোনা যে মেয়ের। ত্রন্থ হ'রে জ্রুত হাতে ঘরের জানলাগুলো বা বন্ধ করে' দেবে। এথানকার<sup>(</sup> অফিসারগুলোও এমন প্রাদেশিক, সন্ত্রীক বেড়াতে বেফবার পর্যন্ত কাঁক नाहम त्नहें। त्राफ्र्य श्ल्रान-श्'रम-घा धम अकरना मार्टित उपत्र फिरा किवन नाहरकन हानिएय हरनिष्ठ ।

এমন যে মহিমাময় সুর্যোদয়, জীবনে তা কখনো দেখিনি: তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে' মনে হয়নি। কিছু আজ তিন মাস এই মহকুমায় এসেছি, সাইকেলে করে' কত চক্র আবর্তন করলুম, কিছু ঘাটে, জানদার বা উঠানে এমন একটি মেয়ে দেখলুম না যাকে ক্ষণকালের জয়েছেও তার ইছ-জয়ের বোরতর হুর্তাগ্যের কথাটা মনে করিয়ে দিতে পারি।

কেননা এমন মেয়ে দেখতেই আমার ভালো লাগবে যে সঙ্গোপনে একবার ভাববে, অস্কৃত আমি ভাববো সে ভাবছে, এর যদি মিসেস হ'তে পারতাম — এবং তথুনিই সচেতন হ'য়ে ভাববে, অস্কৃত আমি বুঝবো সে ভাবছে, এখনো তো তার সময় যায়নি! আমি যে হ'বো না, কিন্তু আমি যে হ'তে পারি—এই দর্পণের ভিতর দিয়ে একটি সাধারণ মেয়েকেও আমি আজ্ব অপরূপ স্থানর করে' দেখতে পারতুম, কিন্তু মুখোমুখি না হ'লে সেই বা ভাববে কী, আর আমিই বা বুঝবো কী!

লাল-ফিতে-বাঁধা ফাইলগুলো অনিদ্রাক্লান্ত রাত্রির কদর্থ ক্লেদের মতো অসহ হ'য়ে উঠলো, বৈকালিক ক্লাবটা একটা পিশ্বরাবদ্ধ চিড়িয়াখানা. সাইকেল-ঘূর্ণিত রান্তাগুলি একটা ক্রমান্বিত কর্তব্য। এমন যে ক্লেদেন প্রসারিত প্রকৃতি, নীলে আর খ্রামলে, তাতে পর্যন্ত একট্যু নিই। কেননা, আমি ভেবে দেখেছি, অনুচারিত মনে কোনো রমণীর তির ক্ষমানা থাকলে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ সন্থোগ করা যায় না, সে নিভান্ত তথন একটা মানচিত্র হ'য়ে ওঠে।

এমনি যথন কচুরিপানা-ধ্বংস ও পাটচাষ-নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ঘোরতর ব্যাপৃত আছি, হঠাৎ একটা অসম্ভব কাণ্ড ঘটে' গেলো। ই্যা, সেটাকে ঘটনাই বল্তে হয়। অবাক হ'য়ে ভাবলুম, এ আমি এতদিন ছিলুম কোথায়।

রেলওয়ে স্টেশনটা সহর থেকে প্রায় মাইল ছয়েক দূরে। বসতি বিরল ক্ষেতের উপর দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের স্থরকির রাস্তাটা স্টেশন ছুঁয়ে লোকাল-বোর্ডের কাঁচা রাস্তা হ'য়ে গ্রামের মধ্যে চলে' গেছে। সেই সন্ধিদ্ধলের কাছাকাছি ছোট একটা মৃদি-দোকান। দোকানটা এর আঙ্গে কোনো দিন আমার চোথে পড়েছে কিনা মনে করতে পারলুমনা, যদিও টুর শেষ করে' বহুদিন এরই পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরেছি। আজ হঠাং সেই দোকানটা চৌরলির শো-কেদের চেয়েও জাকালো মনে হ'লো। নিচু আটচালায় বাঁশের মাচা বেঁধে এই দোকান — ভিত্রের দিকে দরজা দেখে বোঝা যায় অন্তরালে দোকানির অন্তঃপুর আছে। মাচার উপরে কভগুলি মাটির গামলায় নানা রকমের ডাল, ন্ন, শুকনো লহা, আদা-হল্দ থেকে এলাচ-হ্নপারি, জাপানি কিছু খেলনা, গৃহস্থালীর টুকিটাকি জিনিস, গ্রাম্য প্রসাধনের সন্তা সাজ-সরঞ্জাম। দোকানের লাগোয়া থানিকটা জমিতে ঘোড়ার একটা আস্তাবল, সন্ধের ট্রেনের সময় হ'যে এসেছে বলে' কোচোয়ান গাড়ী জুতছে।

দোকানে ভিড় দেখে হিদেব করে' দেখলুম আজ হাট-বার। পদারিরা
্স্তরের বাজারে কেনাবেচা করে' বাড়ি ফেরবার মুখে এখান থেকে কেউ
ক্রাঞ্জার্কা ভেল, কেউ বা কড়াইয়ের ডাল, কেউ বা এটা-সেটা কিনে নিয়ে
যাচেছিল্ন মুক্ত পব খুটিয়ে-খুটিয়ে না দেখে আমার উপায় ছিল না, যদিও
দৃশাত দেখলাই
কেনাবার জয়ো।

ু পুর 'র্ছোড়া, শোন্।' রান্তায় একটা চোকরাকে ডাকলুম। আমার ডাক শুনে গ্রামিক ক্রেতার দল ব্রস্ত হ'য়ে উঠলো। নিরুপায় শুরু হ'য়ে গিয়ে এ ওর গা-টেপাটেপি ক'রে নিমু ভীত কণ্ঠে বলাবলি করতে লাগলো: 'সাহেব, বড়ো সাহেব।'

বড়ো ভালো লাগে নির্বোধ জনতার এই সভক্তি ভীতি দেখে। কিন্তু
মাচার উপর বসে' কালো ফিতেয় কেশমূল দৃঢ় আবদ্ধ করে' যে মেয়েটি
আনত আয়নার উপর ঝুঁকে পড়ে' ক্ষিপ্র আঙুলে বেণী বাঁধছে, তার ভঙ্গিতে
এতটুকু একটু দ্বরা বা কুঠা এলোনা। শুধু কটাক্ষ-কুটিল কালো ছু'টি
আয়ন্ত চোথ ভূলে আমার দিকে তাকিয়ে আবার কেশ-রচনায় মনোনিবেশ
করলে।

ছোৰবাটা কাছে এলে তার হাতে একটা পয়সা দিলুম। বললুম,

'একটা দেশলাই নিয়ে আয় তো।' বলে'কেস থেকে একটা সিগরেট বের করে' বুডো আঙুলের নথের উপরে ঠুকতে লাগলুম।

মেয়েটি কিছুমাত্র সঙ্কৃচিত না হ'থে, মুথ না তুলে, তেমনি অনাড়ষ্ট ভঙ্গিতে ছোকরাকে বল্লে, 'এ ছুকানে দিশলাই নেই।'

ছেলেটা পয়সা ফিরিয়ে দিলো।

হঠাৎ মনে হ'লো, সাইকেলেব শেকল বা ব্রেক কোথায় যেন কী বিগডেছে। তাই এটা-ওটা নাডাচাডা করে' ওটাকে মিথ্যে সজুত করবার চেষ্টা কবতে লাগল্ম। দেখল্ম এর মধ্যে — মেয়েটি একবারো আয়নার থেকে চোখ তুললো না, অমনি নির্লিপ্ত বসে'-বসে' হালকা হাসির কোডন দিয়ে কাক্ল-কাক্ল সঙ্গে পবোক্ষে ফষ্টি-নিষ্ট করছে। তুল্ল্ম, স্পষ্ট কিছেনে পেল্ম, কোচোযানকে সম্বোধন করে' ও বললে, 'এই জামাল, কল খারাপ হ'য়ে গেছে, গাভি করে' কুঠিতে পৌছে দিয়ে আয় নিশি বলে'ই দীর্ঘ-পক্ষজাল তুলে ও আমার দিকে তীক্ষ দৃষ্টিকেপ করলোঁ।

এর পর আর সাইক্লে করে' ফেরা যায় না। তাই <sup>শ</sup>্রাস্ক্রীর মুখে কোচোয়ানকে উদ্দেশ করে' বললুম, 'এই, লাও গাড়ি।'

ছকুম শুনে গাডি এসে দাঁড়ালো। সাইকেলটা নিজেই ছাদে তুলে দিলুম। গাডিতে গিয়ে বসতেই সিগরেট ধরালুম। নিজের চার পাশে একটু নিভৃতি খুঁজে পেয়ে সন্তর্পণে তাকালুম মেয়েটি যদি একবার দেখে। কিছু তার অবজ্ঞাটা চমৎকার।

সে দিন কী ভাগ্যিস, ক্লাবে যেতে হ'লো না, আটটার আগেই ডিনার থেরে বাইরে লনে, ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়লুম। ছুই চোথ ভূরে' একসঙ্গে কত যে তারা দেখলুম, কত যে আশা আর ব্যর্থতা, তার ইয়তা নেই। ভাবলুম, এ কী করে' সম্ভব হ'তে পারে।

মেয়েটি ছিন্দুস্থানি, বয়েস আঠারো থেকে বাইশের মধ্যে। গারে

পীড়াদায়ক আঁট একটা কাঁচুলি, সাদার উপরে কালোর ছাপ-তোলা ফুরছুরে পাতলা একটা শাড়ি পরনে। রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ডের থেকে স্বক্ষ করে? রোদ্র-ঝলকিত নিন্ধাশিত তলোয়ারের সঙ্গে নারীদেহের বহু উপমা দেথেছি, কিন্তু ওর সেই ছন্দোবন্ধ ভল্মিয় শরীর কথায় বোঝাতে পারি এমন কথা মামুষের ভাষায় তৈরি হয়নি। ওর সমন্ত অসাধারণত্ব ছিলো ওর তুই চোথে — সে কী আশ্চর্য চোথ — যেন গায়ের চামড়া ভেদ করে? হাড় পর্যন্ত এসে বিন্ধ করে। সেই চোথে এতটুকু স্থকোমল মোহ নেই, যেন বা কঠিন, নিষ্ঠ্র একটা বিদ্রূপ। যার দিকে তাকায় তাকেই যেন সে চোথ শাণিত সঙ্গেত করে: ধরা পড়ে' গেছ।

ক্রিবপর আরো হ'তিন দিন নিতান্ত খাপচাড়া ভাবে দোকানের থেকে
দ্রে ব্রিট্টির শান্তক এটা-ওটা ফরমাজ করতে হয়েছে, কিন্তু ভতোবারই
মেয়েট অব্রিট্টেবিক নির্দ্দিপ্ততায় গণ্ডীর খবর পাঠিয়েছে — এ দোকানে তা
পাওয়া যাবে দ্বা ।

দোক শুনর ধারে ছোট পিছিল একটা ডোবা ছিলো। সে দিন সর্টস পরে হাণ্টার হাতে নিয়ে অনাবশুক প্রাতর্জমণে বেরিয়ে পড়েছিলুম। দেখি, মেয়েটি একটা গুঁড়ির ওপর বসে এক পাঁজা বাসি বাসন মাজছে। আছম অনাবৃত তৃই বাহু, মাথার ঘোমটাটা পিঠের উপর বিশৃঙ্খল, সমস্ত ভিছিটা কেমন যেন অসহায়।

আমাকে দেখতে পেয়ে উচ্চ কলহাস্তে ও ডেকে উঠলো: 'ও লখনা রে।' ছ-সাত বছরের একটা ছেলে কোখেকে এল ছুটে। তাকে চাপা গলায় কি-একটা ইনারা করতেই হুই হাতে মেয়েটির মাথায় সে পিঠের আঁচলটা অগোছাল করে' তুলে দিলো। বাছ দিয়ে টেনে-টেনে সেটাকে স্থানত করে' মেয়েটি ভার বসায় একটা কাঠিক আনলে। ছেলেটাকে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখলে উদ্ধৃত প্রহরীর মডো। মনে-মনে প্রচণ্ড একটা মার খেলুম।

অথচ তার সাধারণ যা হাবভাব তাতে তার এই কঠিন গান্ডীর্যের কোথাও কোনো সমর্থন পাওয়া যেতো না। তাকে যথন প্রথম দেখেছি, দেখেচি তরল হাসির ঢেউয়ে উচ্লে পিট্লে পড়ছে, এর-ওর সঙ্গে হালকা-চটুলতায় মুখর হ'য়ে উঠছে, ওর বদা ও দাড়ানো, ভেতরে চ'লে যাওয়া ও দোকানে মাচার উপরে উঠে বসা— ছোটখাটো সমস্ত ভঙ্গিতেই এমন একটা চাপল্য ছিলো যেটা সাদা চোখে ঠিক স্থচারুসঙ্গত মনে হবার মতো হয়তো নয়, অথচ আমাকে দেখেই কিনা দে গান্তীর্ধে-নিটোল বা বিজ্রপে-ধারালো হ'য়ে ওঠে। হ'তে পারে, আমাকে সে ভয় করে; কিন্তু তার দোকান থেকে অপ্রাপ্য জিনিস কেনার অনাবশ্রক ব্যস্ততা দেখে আমাকে আর তার ভয় করা উচিত ছিলো না। এবং আনি ∡ব কত বড়ো অমুগ্রাহক এ-কথা তার অজানা নেই। সার্ফেল-ইন্সেশ্ক-টারকে গোপনে ডেকে জিগগেস করলেই ওর এই দোকান সমুর্দ্ধ অনেক রোমহর্ষক ইতিহাস হয়তো শোনা যায়, অস্তত কতিবার ও-পোকান সার্চ হয়েছে এবং কত রাতে ওথানে 'বি.এল.' কেস-এর গোড়া প<sup>ট্</sup>র- <u>হ</u>য়েছে। এ-দোকান যে কিসের দোকান তা বুঝতে সামাগ্রতম কৌতৃহলেরও হয়তো অবকাশ ছিলো না। দোকানের এই পরিবেশ, মেয়েটির এই সাজগোজ, ছলা-কলা, চাল-চলতি, সব চেয়ে তার এই অন্তত একাকীয়-সব কিছুতেই সে অভিমাত্রায় স্পষ্ট ও উদ্যাটিত। বলতে গেলে এ জানাটাই কিছু আমাকে সব চেয়ে বিঁধছে। অথচ তার তুই চোথের সেই অদুশ্র রহর্ত্তের দক্ষে তার এই বিলসিত দেহসক্ষার কোনো সঙ্গতি খুঁজে পেতৃম না। মনে হতো কোথাও একটা মন্ত বড়ো ভূল করে? বসেচি।

ভাব্লুম, দুত পাঠাই। নির্জন রাতে অন্ধকার বাওলোয় বদে' তাকে অভিসারিণী করে' তুলি। কিন্ধ পাঠাই কা'কে? যে আজু আমার অন্ত্র, আমি বদলি হ'মে গেলে, সেই আবার আমার গুপ্তচর হ'মে উঠবে, অতএব কাউকে বিশ্বাস নেই। আমরা সব হারাতে পারি, খ্যাতি হারাতে পারিনে। কোনো ক্ষতিই ক্ষতি নম্ন, যদি খ্যাতি থাকে অব্যাহত। আর, এই খ্যাতি হচ্ছে আমাদের কাঁটার মুকুট। যতে। সে শোভা ততাে সে প্রতিবন্ধক।

অর্ডারলিকে বললুম, 'পায়ের রগে কেমন-একটা ব্যথা হয়েছে, সাইক্লে যেতে পারবো না। একটা গাড়ি চাই।'

অর্ডারলি জিগগেদ করলে: 'ইন্টিশানে ?'

'না, চালনায় যাবো। মাইল আষ্টেকের পথ। ডিশ্রিক্ট-বোর্ডের শীক্ষা রাস্তা আছে।'

**ध**नित्रे व्यक्ति।'

'অরি শোনো।', তাকে বাধা দিল্ম: 'জামালের গাড়িতে নতুন রং করেছে, নতুন টীয়ার বসিয়েছে চাকায়। ওটা আনতে পারবে না ?' 'পারুহা।'

অর্ডারলি জামালের গাড়িই হাজির করলে। একটা পোর্ট-ফোলিও নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে কাউকে নিলুম না।

জামালকে যদি ভিতরে বসিয়ে গল্প করি তবে গাড়ি চলে না,
জতএব সহরের সীমানা পেরিয়ে য়েতে আমিই কোচবাক্সে উঠে বসলুম।
খুব একটা মজা হচ্ছে এমনি একখানা ছেলেমানসি ভাব দেখিয়ে
লাগামটি তুলে নিলুম। জামাল পাশে বসে' পরম আপ্যায়িত বোধ
করতে লাগলো।

ভিগগেদ করলুম, 'গাড়িটা বুঝি তোমার ?'
ভাষাল কৃষ্ঠিত হ'য়ে বললে, 'আমার নয়। গৌরীয়ার গাড়ি।'
'কে গৌরীয়া ? এ যার মুদি-দোকান ?'

'ছঁ। আমি ঠিকে থাটি। মাইনে পাই। পনেরো টাকা মাইনে।' 'বটে! ওর তো তা হ'লে অনেক পয়সা!'

'তা হয়েছে অল্প বিশুর। আগে ছাগলের তুধ বেচতো, কিছু-দিন ইন্টিশানে ঝাড়া পোঁঢ়ারো নাকি কাজ করেছে।'

জিগগেদ করলুম: 'ওর বাড়ি কোথায়?'

'ফয়জাবাদ না মজঃফরপুরে।'

'এখানে এসেছে কেন?'

'সামীর সঙ্গে ঝগড়া করে'।'

'বলো কি, ওর বিয়ে হয়েছিলো নাকি!'

'আজ ছ' বছর। স্থামী ওকে একদিন নাকি খুব মেরেছিলো উমুনে রাল্লা বসিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো বলে'। তাই সে রাস করে' পালিয়ে এসেছে।'

'আর ফিরে যাবে না ?'

'তা একবার দেখুন না বলে'। মারতে আসবে।'

'ঠিকই তো। কেনই বা কিরে যাবে বলো, যথন এখানে ওর কোনো ত্বংথ নেই।' ঘোড়ার পিঠে টেনে একটা চাবুক কসলুম, বললুম; 'কিন্তু ওর স্বামী ওকে নিতে আসে না?'

'পাছে সে আসে সেই জন্মে বালিসের তলায় ও প্রকাণ্ড একটা ছুরি নিয়ে শোয়।'

একটু ভয় পেলুম বোধ হয়। বললুম, 'অল্ডের বেলায় সে-ছুরি বৃঝি তার চোথের তারায় ঝিলুকিয়ে ওঠে।'

কথাটা আস্বাদ করবার মতো জামালের ততো স্ক্রতা ছিলো না। তাই ফের বলল্ম, 'ভেতরে তো ছোট্ট একটুথানি খোপরি, ঐথানে তোমাদের জায়গা হয় কি করে'?' 'কী দর্বনাশ', জামাল দর্বাঙ্গে শিউরে উঠলো: 'আমি থাকবো ও-ঘরে ? বলেন কি, বাবুদাব, আমি যে ওর চাকর, মাইনে থাই।'

অস্কুভব করলুম যুবক জামালের বলদৃগু কঠিন শরীর যেন মুহুর্তে সন্ধুচিত, পাংশু হ'য়ে উঠলো।

'তবে ওখানে থাকে কে ?'

'ওর দেশের বৃড়ো এক বি৷ আর ওর ঐ ছুরি।'

'আর কেউ না ?'

'আমি তো কথনো দেখিনি।' ৃবলে' জামাল আমার হাত থেকে

স্কাশুম তুলে নিলো। আমি পরাভূতের মতো গাড়ির ভিতরে গিয়ে
বসলুম।

দে দিন সন্ধা উত্তীর্ণ হ'য়ে যেতেই ঘোরতর মেঘ করে' এলো।
কলেজ ছাড়বীর পর সেই প্রথম সেদিন ধুতি-পাঞ্জাবী পরলুম। অমাবস্থা
বলতে যেমন অন্ধকার, আমাকে বলতেও তেমনি হাট-কোট বোঝাতো।
চিতেবাঘ ফলি তার দাগগুলো মৃছে ফেলে, সে একটি শেয়াল হ'য়ে ওঠে,
আমিও তেমনি টাই-টাউজার ফেলে মফরলে শশুর-বাড়ী করতে আসা
সহরের ফুলবাবৃটি হ'য়ে উঠলুম। নিজেকে চিনতে নিজেরই অত্যন্ত
দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, অফ্যে-পরে কা কথা!

ঈশ্বর সদয় ছিলেন, তাই তথুনি রৃষ্টি নামলো যথন প্রায় দোকানটার কাছে এদে পড়েছি। রৃষ্টির থেকে ক্ষণিক পরিত্রাণ পাবার জ্বন্তেই যেন আশ্রেরে বাছ-বিচার না করে' দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

দেখলুম, আগেই দেখেছিলুম, ঝোলানো লগুনের আলোতে গৌরীয়া মাচার উপরে পা টান করে' বসে' স্থর করে' কি পড়ছে। বুড়ো মতন কে একটা স্ত্রীলোক, বোধ হয় ওর দেশের সেই ঝি হ'বে, মাটিতে বসে' তাই শুনছে গদগদ হ'য়ে। আমাকে দেখে গৌরীয়া থামলো, কিন্তু আশ্চর্য, একটুও চমৎকৃত হ'লো না। ঝি-কে শুধু বললে, 'মাচার তলা থেকে মোড়াটা বার করে' দে।'

মোড়া বার করে' দিলো। ছাতাটা মাচার গায়ে হেলান দিয়ে রেথে ওয়াটার-প্রুফটা কোলে নিয়ে বদল্ম। কিন্তু কী বলি ওকে? আমাকে দেখে কোথায় ও অভ্যর্থনায় অজস্র হ'য়ে উঠবে, তার বদলে এমন একখানা ম্থ করে' রয়েছে যেন আমি মধু উৎসবে উছত একটা মৃত্যুদণ্ডের মত এসে বসেছি। কোথায় বা তার সেই ছুরি!

ঝিকে ও ভীষণ গন্তীর হ'য়ে বললে, 'তুই ভেতরে যা, বাব্র সঙ্গে আমার কথা আচে।'

নামের আগে বা পিছে বাব্-শব্দটা যে মোটেই পছন্দ করি না বাংলাভাষানভিজ্ঞ গৌরীয়ার তা জানবার কথা নয়, তবু মনে হ'লো ও কথাটার মধ্যে ও যেন ইচ্ছে করে'ই একটু অবজ্ঞা মিশিয়েছে। তবু বৃষ্টি-মুখর মুহুর্তে ক্লিক একটু নিভৃতির স্থচনা হ'ল মনে করে' খুসি হলুম।

কিন্তু গৌরীয়ার কথা গৌরীয়াই জানে। রান্তার ত্র'পাশের দ্নালাণ্ডুলি জলে ভরতি হ'য়ে গেলো। গৌরীয়া একমনে রামায়ণের পৃষ্ঠা উলটোচ্ছে। শেষকালে আমিই কথা কইলুম। বললুম, 'সন্তিয়, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে, বলবো?' আনত চোথে কঠিন গলায় গৌরীয়া বললে—'যদি অক্যায় না হয়, বলুন।'

'না, সে কি কথা, অক্সায় আবার কী বলতে পারি আমি' তাই শুকনো একটা ঢৌক গিলে বললুম, 'এত রাতে এখনো তোমার দোকান খুলে রেখেছো ধে?'

ও চোথ তৃলে একটু হাসলো। বললে, 'থোলা না রাখলে বৃষ্টিতে ভিজে লোক এসে দাঁড়াবে কোথায় ?'

কথাটা ঠিক আমাকেই নিক্ষেপ করেছে দেখলুম। ঠিক সেই সময়টাতে

কে একজন বৃষ্টিতে গান ভাঁজতে ভাঁজতে দোকানে এসে দাঁড়ালো। দোকানে ঢুকে সেই গানটা সাড়ম্বর নৃত্যের ভঙ্গিতে রূপান্তরিত হ'তে যাচ্ছিলো, আমাকে দেখে লোকটা হঠাৎ জিভ কেটে শুস্তিত হ'য়ে গেলো। তাকের উপর থেকে একটা শিশি টেনে এনে গৌরীয়া বললে: 'এই তোমার তেল,' আরেকটা পুঁটলি বের করে': 'এই তোমার নৃন।' বলে'ই ঝিকে হাঁক দিলে। বললে, 'ঘরে একটা ছাতা আছে না? ওকে দিয়ে দে, কোশ তিনেক দূরে ওর গাঁ, ও বাড়ি চলে' যাক।'

ঝি ছাতাটা বার করে' আনলো। 'গৌরীয়া লোকটাকে বললে,

- 'শিগগির পালা। এক্সনি আবার চেপে আসবে।' গৌরীয়া আমার দিকে
ব্যথিত চোখে তাকালো। বললে, 'আপনিও এবার বাড়ি যান, বাবুসাহেব।

নইলে, এর পর আবার কোনো লোক যদি আদে, তবে তাকে তাড়াবার
জয়ে আপনার ছাতাটাই তাকে দিয়ে দিতে হ'বে। সেটা ভালো হ'বে না।
আপনি বাডি যান।'

কথার কথার কথার স্বরটি ভারি ভালো লাগলো। বললুম, 'বৃষ্টিটা না ধরা পর্যন্ত তোমার এথানে একটু বসতে দিতেও তোমার আপত্তি আছে ?'

'আছে।' গৌরীয়া নিম্পাণ গলায় বললে, 'জায়গাটা ভালো নয়।'

্তাতে আমার কী! বাইরে জল পড়ছে, তাই এথানে আমি একটু বসে যান্ডি বই তো নয়।'

'কিন্তু গরিবের ঘরে মুক্তোর হার দেখলে লোকে তা চোরাই মাল ব'লেই সন্দেহ করে, বাবুসাহেব।' গৌরীয়ার সমস্ত ভলিটি বেদনায় যেন নম্র হ'য়ে এলো: 'তাতে গরিব আরো গরিব হয়, আর, তাতে মুক্তোরও সেই দাম থাকে না। আপনি বাড়ি যান।'

'বা, বিপদে পড়ে' তোমার এথানে এলে কেউ দা্ডাতে পাবে না ?' 'কিছ আমার ভয় হয়, বাবুসাহেব, এথানে এসে না তুমি বিপদে পড়।' গৌরীয়া ঈষৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠলো: 'এখনো অনেক পসারীর সওদা নিমে থেতে বাকি। বৃষ্টির জন্তে পথে কোথাও নিশ্চয় আটকা পড়েছে। তোমাকে তারা এখানে দেখবে, শুকনো ছাতা আর শুকনো বর্ষাতি নিয়ে মোড়ার ওপর শুকনো মুখে বসে' আছো, এ আমি কিছুতেই দেখতে পারবো না। আমি ছোট আছি, কিন্তু তুমিও ছোট হ'বে এ দেখতে বৃক আমার ফেটে যাবে, বাবুসাহেব।'

বলে'ই সে ঝিকে ডাকলে; বললে, 'ডোঙাটা মাথায় করে' জামালকে ডেকে নিয়ে আয় তার বাড়ি থেকে। গাড়িটা বার করতে হ'বে। বাব্সাহেবকে পৌছে দিয়ে আসবে তাঁর কুঠি।'

গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালুম। বললুম 'না, গাড়ি কেন? হেঁটেই চলে' যেতে পারবো।'

রেইন-কোটটা গায়ে চাপিয়ে রাস্তায় নেমে আসছি, পিছন থেকেঁইগারীয়া বললে, 'নমস্কার।'

তাকাল্ম না পর্যন্ত। প্রায় উর্ধেশ্বাসে বেরিয়ে এল্ম। কুঠিতে গিয়ে কতক্ষণে যে এই ধৃতি-পাঞ্জাবী ছেড়ে আবার পরিচিত সার্ট-ট্রাউজারে উপনীত হ'ব তারি জন্মে হাঁপিয়ে উঠল্ম। মনে হ'লো একটা অতলাস্ত অপমৃত্যু থেকে ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু সে কি ঈশ্বর ?

শুধু ঐ দোকান নয়, এই সহরই আমাকে ছাড়তে হ'বে। ভ্যালহৌসি স্নোয়ারে তাই অনেক সই-স্বপারিশ করে' মাস ভিনেক পর বদলি পেলুম।

মালপত্র আগেই রওনা হ'য়ে গেছে: পরে আমি, একা; বলা বাহুল্য জামালের গাড়িতে নয়। স্টেশনে ছোটখাটো একটা ভিড় হ'বে ও বহু লোকের সঙ্গে অনেক মুখন্ত-করা মামূলি কথা বৃলতে হ'বে, সেই ভয়ে ট্রেনের খ্ব সন্ধীৰ্ণ সময় রেখেই আমি বেঞ্চলুম।

গৌরীয়ার সেই দোকানের পাশ দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। দেখলুম, মাচার

উপরে গৌরীয়া নেই। গামলাগুলি থালি, এ ক'দিনে দোকানের শ্রী অনেক কমে' গেছে মনে হ'লো। ভাবলুম, যাবার সময় ওকে একটিবার দেখে গেলে ভালো লাগভো। দেখলুম, পাশের সেই পুকুরধারে শাথাবাহুল্যবজিত কি-একটা গাছের পাশে দাঁড়িয়ে সে আমার যাওয়া দেখছে। আমার সঙ্গে চোখোচোথি হ'তেই সে অল্প একটুথানি হাসলো। সেই অল্প একটুথানি হাসাযে যে কী অপরূপ তা বুঝিয়ে বলি এমন শক্তি নেই। আজকের ভোরবেলাটির মতোই বিষাদে নির্মল, বিরহে সকরুণ সেই হাসি। তুঃখকে, ক্ষতিকে, অপরিসীম শৃত্যতাকে সামাত্ত হাসি দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হ'বে এমন যদি কোনো পরীক্ষা থাকে সংসারে, তবে সেই পরীক্ষায় গৌরীয়া ফুল-মার্ক পেয়েছে। একদৃষ্টে এতক্ষণ ধরে' ও কোনো দিন আমার দিকে তাকায়নি। আজ দেখলুম তাতে কত বিষাদ, কত স্নেহ, কত শান্তি!

গাড়িটা থানিক দ্র' চলে' এসেছে। বললুম, 'চললুম, গৌরীয়া।' গৌরীয়া হয়তো শুনতে পেলো না, কিন্তু যাবার সময় কিছু একটা তাকে বলুে' গেছি মনে করে' সে আঁচলে চোথ চেপে ধরলো।

এত দিনে মনে হ'লো বিদেশে চাকরি করতে যাচ্ছি।

## পুষরাণা দে

পুত্ল-দি'কে আমার মনে হ'তো যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছেন।
বা, সম্পূর্ণ পারেন নি নেমে আসতে। শৃত্যের উপর ভাসমান একটা
আভা, যেন তাকে ধরা যাবে না, অথচ চোথের সামনে দীপ্তি পাচ্ছে।

পুতৃল-দি আমার চেয়ে বছর চারেকের বড়ো, আমি এই বোশেথে বোলয় পা দিয়েছি। পুতৃল-দির ভাই তপন আমার বন্ধু, আমরা ফার্ষ্ট ইয়ারে। সেই স্থবাদে এ-বাড়ি আমার বাওয়া-আসা। ক্রমে-ক্রমে পুতৃল-দির মাকে আমি মাসিমা বলতে শিথেছি এবং সেই শেকড় থেকে শাথা-প্রশাথায় ছড়িয়ে পড়তে আমার দেরি হয় নি।

আমার বাড়িটাও বিশেষ দ্রে নয়, আমার মতো বয়সে ইচ্ছে করলেই সেটুকু পথ সটান পায়ে আসা যায়, কিন্তু সেটাকে আমি সময়ের অপচয় বলে' মনে করতুম, যথন হাতের কাছেই বাস্-দ্রাম গিসগিস করছে। সময়েক আমরা নিরর্থক দিন-রাত্রির কোঠায় ফেলে আলাদা করেছি, একেকটি মূহুর্তে কোটি স্থের্রর উদয় ও কোটি স্থের্রর অবসান হ'তে পারে — তাই সকালবেলায় গিয়েছি বলে' সদ্ধায় য়েতে পারবো না, বা সদ্ধায় এতাক্ষণ কাটিয়ে দিয়ে এলুম বলে' ফের চলে' আসতে পারবো না ঘূমস্ত মধ্যরাত্রে — এমন কোনো কৃত্রিম ও কৃপণ নিয়মের আমি ধার ধারতুম না। তবু মাঝে-মাঝে আমি সংয়ম অভ্যাস করতুম, য়েতুম না কোনোদিন, এবং য়েদিন য়েতুম না সে-দির্নটা আমার একটুও

ভালো লাগতো না, মফস্বলে বদে' থবরের কাগজ না পেলে যেমন লাগে।

ও-বাড়িতে আমার সমবয়সী মেয়ে ত্'য়েকটি ছিলো, সমবয়সী মানে আমার চেয়ে ছোট, অর্থাৎ বয়েসে য়াদের সঙ্গে ঠিক সমতা না থাকলেও সঙ্গতি রাথতে পারতুম অনায়াসে। কিন্তু, কেন কে জানে, ও সব প্রজাপতি-চপলতা আমাকে আকর্ষণ করতো না; একতলার সমন্তটা ও দোতলার অধিকাংশ ছেড়ে দিয়ে আমি কোণের ঘরটিতে এসে বসতুম, যেথানে শীতের রাতে স্বল্প, থাটো আঁচলে কৃষ্ঠিত কাঁধ ত্'টি ঢেকে পুতৃল-দি স্বল্ধ হ'য়ে বসে' একমনে ফিলজফি পড়ছেন। হয়তো, আমার চেয়ে অনেক তিনি বড়ো, বয়েসে ও বৃদ্ধিতে, এমন-কি দৈর্ঘ্যে ও আয়তনে, কোনো কালেই তাঁকে ধরা-ছোঁয়া য়াবে না, অনস্বকাল তিনি আমার সমস্ত আকাজ্ঞার কল্পনাতীত উধ্বে বিরাজ করবেন, হয়তো তারি জন্মেই তাঁর প্রতি আমার একটা গভীর মোহ ছিলো, প্রতিমার প্রতি পূজারীর য়ে-মোহ।

ুসন্ধে বেলা, দলে-দলে ছেলেমেয়েরা এখানে-সেখানে কেউ ক্যারম খেলছে, কেউ ক্রস-ওয়ার্ড পাজল করছে, কারা বা গ্রামোফোন দিয়েছে ঘ্রিয়ে, ভবানীপুর বা বরানগর খেকে কোনো-কোনো আত্মীয় এসেছেন খেড়াতে, বাড়িময় অট্টহাসি আর হট্টগোল, ছবি চা করছে, মাসিমা সাব্র গাঁপর ভাজছেন, কিন্ত পুতৃল-দির মুখে বিরক্তি নেই — নির্লিপ্ত, নিঃশন্ধ তয়য়ভায় বই মুখে করে' বসে' আছেন। সমন্তর খেকে তিনি যেন কেমন খাপছাড়া, ছন্দে ধরা যাচ্ছে না এমন যেন একটা কবিতার ভাব, অথচ তাঁর এই বিচ্ছিয়তার মধ্যে কোথাও এতটুকু চেষ্টা নেই, রুঢ়তা নেই; একলা থাকাটাই যেন তাঁর মুক্তি।

আকর্ষ, আমি তাঁকে কোনোদিন সাজতে দেখি নি, সাজা অর্থে মেয়েদের যা বোঝায়। থোঁপাটা বাঁধতে পর্যন্ত তাঁর আলভা। কলেজ ও বাড়ির মধ্যে মাত্র তাঁর একটা পেটিকোটের ব্যবধান। বাদার সেলার স্থান তাঁর প্রকৃতি ছাড়া সমস্ত পায়ে তাঁর একফোঁটা পয়না নেই, অথচ ও-দিকে ছবির কানবালাটা টন্সিলে এসে ঠেকেছে। প্রোনো হাতির দাঁতের মতো হলদেটে-সাদা মস্থা তাঁর গায়ের রঙ, কেমন তাই একটু বিষণ্ণ লাগতো। পোযাকটা যেন তাঁর মনে হ'তো অনাবশুক রুঢ়তা, বাড়ির সামনে বেড়া বেঁধে বাগান করার মতো। তাঁর সৌন্দর্যে যে ক্রটি ছিলো না তা নয়, কিন্তু ভাষার আদিম যুগে নিরলঙ্কার গ্রাম্য কবিতায় যে সরল মাধুরী ছিলো, সেই স্থ্যমাকে যেন তাঁর সমস্ত অসম্পূর্ণতা খুলে ধরেছে। তাঁর রিক্ত মণিবন্ধ, শৃত্য কণ্ঠতট, বিশৃত্খল চুল, অফ্চারিড পোষাক — সব কিছু মিলে তাঁকে যেন আমার মাটির মামুষ বলে' মনে হ'তো না।

আমার ভারি ইচ্ছে করতো, পুতৃল-দির থাওয়া দেখি। আমার কেবলই মনে হ'তো, নিশ্চয়ই তার পেট ভরে না। রাত্রে যতোক্ষণে তিনি গান, ততোক্ষণ আমার পক্ষে বাড়ির বাইরে থাকা কল্পনার বাইরে; দিনের বেলা, বলতে কি, দিনের বেলায় ও-কথাটা আমার ততো মনে হয় নি। তবে এটা স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি ক্ষ্ধাকে যেন তিনি বড্ড বেশি সীমাবদ্ধ করে' রেথেছেন। কতদিন তাঁর ঘরে চুকে দেখেছি বৈকালিক চায়ের বাটিটা কালিয়ে কালো হ'য়ে এসেছে, পুতৃল-দির খেয়াল নেই। তাঁর পড়ার ফাঁকে মাসিমা হয়তো অফ্রান্ত প্রতিছম্বীর লুক্কতা থেকে সক্ষোপনে রক্ষা করে' কিছু খাজদ্রব্য নিয়ে এসেছেন, পুতৃল-দি আনায়ানে মৃথ ক্টকালেন। অথচ মাসিমার মৃথেই শোনা গেলো কলেজ থেকে এসে অবধি পুতৃল-দি দাঁতে কুটো কাটেন নি।

আর যাই হোক, আমি তাঁকে কক্ধনো ক্ষমা করতে পারত্ম না, তিনি যখন সিনেমার উপর নিফত্তেক তাচ্ছিল্য দেখাতেন। যেন জীবনের ভালে সম্পদ চুরি হ'য়ে গেলো, নিজেকে এমনি নিঃম্ব, ছোট মনে হ'তো। ছবি আর লীলা অবিখ্যি দিনেমা বলতে অজ্ঞান, রুদেং কোলবার্ট কী সাবান গায়ে মাথে তা পর্যন্ত তাদের মৃথন্ত, অথচ এত কাছে থেকেও 'চিক্রা'-টা কোথায় তাঁর জানা নেই। তাঁকে ক্ষমা করতে পারতুম না। বরং কেমন যেন তাঁকে দ্র, ধ্সর, রহস্তময় মনে হ'তো। খ্ম-ভাঙা মধ্যরাত্রে আমার ঘরের জানলা দিয়ে দেখতে পেতুম একটি নীল একাকী তারা — মনে-মনে তাকে আমি প্রণাম করতুম, স্বপ্নে হাত বাড়িয়ে দিতুম আকাশে, অপার শৃত্যতা আমার ভারি মধুময় লাগতো।

সেদিন তাঁর ঘরে বসে' পুত্ল-দি পড়ছেন সন্ধেবেলা, আমি হঠাৎ হুয়ে পড়ে' তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে' বসলুম। টেবিলের নিচে মলিন, বিষয় ত্ব'থানি পা, মেন মেঝের উপর নিতান্ত অসংলগ্ন অবস্থায় পড়ে' আছে।

পুতৃল-দি চম্কে ,উঠলেন, ভারি ভালো লাগলো তাঁর এই চম্কে-ওঠা-টুকু। বললেন, 'এ কি ?'

লজ্জিত, রক্তিম গলায় বললুম, 'আজ আমার জন্মদিন, পুতুল-দি।' 'জন্মদিন ? এটা কি মাস থেয়াল রাথো ?'

'রাখি।'

. 'কি ?'

'আ্যাত।'

'তোমার না বোশেথ মাদে জন্ম ?'

'ফিরতি বোশেথ আসতে এথনো অনেক দেরি। তাই বলে' আমি আর জন্মাবো না নাকি ?'

পুঞ্ল-দি হেসে উঠলেন, আশ্চর্য, শব্দ করে'। একসঙ্গে তাঁর আনেকগুলি দাঁত দেখলুম। বললেন, 'এত ঘন-ঘন জন্মালে তুমি যে ু দেখতে-দেখতে বুড়ো হ'য়ে যাবে।' 'তাই তে। আমি চাই। আমি যে ছোট, দে-ই তে। আমার অভিশাপ।'

আরেক দিন, রাত্রির তথন কৈশোর, পুত্ল-দি আমাকে বারান্দা থেকে ইসারায় কাছে ডেকে এনে চুপি-চুপি জিগগেস করলেন, 'আমার একটা কাজ করতে পারবে, অয়ণ ?'

দেই চুপি-চুপি-ডাকা আমি যেন এখনো শুনতে পাচ্ছি।
'পারবো।'

পুত্ল-দি আমাকে একটা গলির নাম বললেন। 'চেনো?' 'চিনি।'

'না, তুমি চেনো না।'

'না-চিনলেও চিনি।' ব্যন্ত হ'য়ে বললুম, 'ছটো পা 'থাকতে খুঁজে নিতে কতক্ষণ ? বলো, কি করতে হ'বে ?'

কানে-কানে বঁলার মতো করে' পুতৃল-দি আরো অফুট, আরো গাঢ় গলায় বললেন, 'আমার এই চিঠিটা নিয়ে থেতে পারবে, — কুড়ি-নম্বরের বাড়ি, ক্ষিতীশবাবুর কাছে, ক্ষিতীশচন্দ্র মহলানবিশ, পারবে ?'

'একশো বার।'

ভাঁজ-করা পাতলা একটা কাগজের টুকরো পুতৃল-দি আমার বুক-পকেটের মধ্যে সম্ভর্পণে গুঁজে দিলেন।

এতদিন, সর্বাস্তঃকরণে, এ-ই যেন আশা করেছিলুম। এতদিনে প্র্ল-দির প্রকৃতিস্থতা যেন খুঁজে পেলুম, তাঁর রহস্তের জটিল একটা গিট খ্ললো। এতদিনে যেন তিনি সকত, সম্পূর্ণ, স্থসমন্ধ হ'য়ে উঠেছেন। তাই তাঁর ঔদাস্থ আজ আরো মধুর, তাঁর নির্দিপ্ততা আরো স্থলর বলে' মনে হ'লো।

বললুম, 'জবাব নিয়ে আসবো ?'

বইয়ের দিকে কুণ্ঠিত চোখ নামিয়ে পুতুল-দি ধ্সর গলায় বললেন, 'একদিন সময় করে' আসতে বোলো এখানে।'

অনেক দিন নিশ্চয় তিনি আদৈন নি, এই ক্ষিতীশবাব্। কেন না আমি তো তাঁকে দেখি নি এথানে। কিশ্বা যথন তিনি আদেন, আমার মত নিয়মহীনের পক্ষেও সেটা লজ্জাকর সময়, হয়তো বা নিশুতি মধ্যরাত্রে। নি:শব্দ তুপুরবেলায়ো হ'তে পারে, যথন আমি মুর্থের মতো কলেজের প্রথম বেঞ্চিতে বসে' বইয়ের মার্জিনে প্রফেসারের নোট টুকছি। বিশেষ এ-বাড়িতেই বা তাঁদের দেখাশোনা হ'বে কেন? পুত্ল-দিকে কতদিন শুনেছি বাস-এর আশ্রয় না নিয়ে সোজা পায়ে হেঁটেই বাড়ি চলে' এসেছেন। পায়ের তলায় পৃথিবী কথনোই সীমাবদ্ধ নয়, এবং ক্ষিতীশবাব্দের য়ে-গলিটার তিনি নাম করলেন তাতে কোনো বাস চুকতে পায় বলে' নিংসক্লেহ হ'তে পাচ্ছি না।

কেমন না-জানি তাঁকে দেখতে, এই ক্ষিতীশবাবুকে। হয়তো বা নিধুম, উধর্বস দীপশিথার মতো। অনেক বলবান, অনেক উদ্ধৃত, হয়তো বা কোষমুক্ত তলোয়ারের মতো নির্মম। যাবার আগে পুতৃল-দিকে লুকিয়ে একটু দেখলুম, তাঁর শরীরময় ক্লিষ্ট বিশীর্ণতাটি আজ বাঁশির হ্রের মজো করণ লাগলো। ব্রুল্ম তাঁর এই উদাসীক্ত, এই অপার্থিব নিস্পৃহতা, কেন তাঁর পেলব গালের উপর বিষয় একটি আভা পড়েছে, চোথের পল্লবের নিচে কিসের তাঁর দেই সলজ্ঞ কোমলতা। এটুকু না হ'লে তাঁকে মানাতো না, মোমতাজের শ্বৃতি না থাকলে তাজমহল একটা কী! — মৃত খেত পাথর! জানি ক্ষিতীশবাবু নিশ্চয়ই একদিন আসবেন — পৌরাণিক নাটকে নায়ক যেমন হঠাৎ ষ্টেজে ঢুকে পড়ে' নায়িকাকে ঘোড়ার ওপর তুলে নিয়ে ক্রেছ চম্পট দেয়, হয়তোঁ বা তারো চেয়ে আক্ষিক। কিছ ক্ষমর ক্ষমন, সেদিন যেন নেপথ্য থেকে পুতৃল-দিকে আমি একবার দেখতে

পাই, কেমন করে' তার সমস্ত শরীর অন্ধকার রাত্রির নদীর জলের মতে। তারার আলোয় ঝলমল করে' ওঠে।

বৃক্টা পুড়ে বাচ্ছিলো পুতুল-দির' সেই চিঠির উত্তাপে, কিন্তু, প্রতিজ্ঞা করে' বলতে পারি, সেই চিঠির একটি অক্ষরো আমি পড়ে' দেখি নি। অথচ তাতে এতটুকু নিষেধ ছিলো না, বাধা ছিলো না, ভাঁজ ভেঙে চিঠিটা বরং পকেটের মধ্যে ফুলে রয়েছে। মনে হয়েছিলো যা অত্যন্ত সত্য তাই অত্যন্ত সহজ; সামান্ত 'তুমি একবার এসো'— তারি মধ্যে অনন্ত জীবনের কানা। আমি সেই চিঠি পড়ি নি মানে প্রেমের মর্যাদা রেখেছি। আমাকে ছাড়া পুতুল-দি এ-চিঠি আর কাউকে দিতে পারতেন না, এমন অকপটে, এমন ভালোবেসে।

পানের দোকান থেকে দেয়াশলাই কিনে বাড়ির নম্বর চিনলুম। বাইরের ঘরে ঘাড়হীন মোটা একটা বয়স্ক লোক মেঝেতে থালি-গায়ে ছ'কে। সাজছে। বললুম, 'এটা ক্ষিতীশবাবুর বাডি ?'

'কেন ?'

'বাবুকে ডেকে দাও শিগগির।'

'কে হে ছোকরা ?' লোকটা ঘাড় ফেরাবার অমাহ্যযিক চেষ্টা করলো : 'কি চাই তোমার ?'

'তোমার সঙ্গে আমার কথা বলবার সময় নেই, বাবুকে ভেকে দাও এক্ষ্নি। আমার বিশেষ দরকার।' বলে' কারু কোনো অপেকা না করে' ঘন-ঘন দরজার কড়া নাড়তে লাগল্ম।

লোকটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আমার হাতটা পাশবিক চেপে ধরলো। গর্জন করে' বললে, 'কী দরকার ? আমিই ক্ষিতীশবাব্।'

সমন্ত শৃত্যে ঈশরের প্রবল অট্টহাস্থ শুনতে পেলুম। গলায় কথা পেলুমনা। আমাকে আমূল ঝাঁকুনি দিয়ে ক্ষিতীশবার বললেন, 'কী নাম তোমার? কোন কলেকে পড়ো? গার্জিয়ান কে?'

'আমি — আমি কি জানি!' ভীত, পাংশু গলায় বললুম, 'আমাকে পুতুল-দি পাঠিয়েছেন।'

'কে পুতুল-দি ? বাডি কোথায় ?' পুতুল-দির ঠিকানা বলনুম।

ক্ষিতীশবাবু আমার হাত ছেড়ে দিলেন, ঘাডটা বেন হঠাৎ একটু নডে' বসলো। বললেন, 'ও! পুষ্পারাণী? পুষ্পারাণী দে? কেন, কি হয়েছে?'

জানতুম, পুত্ল-দির অমনি একটা জ্বল্য নাম আছে, তাব জ্বল্য পুত্ল-দিই সক চেয়ে বেশি পীড়িত, কিছু কেউ এমন বর্বরের মতো তা নির্লজ্জ উচ্চারণ করতে পানুর ভাবতে পারতুম না।

বলন্ম, 'ক্ষিতীশবাবৃকে — আপনাকে তিনি একটা চিঠি দিয়েছেন।' যেন নিজের মৃত্যুদণ্ড স্বাক্ষরিত করাচ্ছি এমনি ভাবে চিঠিটা বাডিয়ে দিলুম।

ক্ষিতীশবাবু চোথ বুলোলেন কি বুলোলেন না। বললেন, 'ও! নোট বইটা ? দাঁড়াও, দিচ্ছি।'

উপর থেকে মোটা একটা একসারসাইজ-খাতা এনে আমার হাতে দিলেন। শুকনো গলায় বললেন, 'পুষ্পাকে বোলো, এবার ফোর্থ-পেপারটা আমিই হয়তো, সেট্ করছি, পসিবল কোন্দেন্স পরে যা-হয় দেয়া যাবে।' তারপরে তিনি যখন আজকালকার ছেলেদের অবিনয় নিয়ে দীর্ঘ বজ্কৃতা ফাঁদবার জ্বান্থ গলা খাঁথ্রেছেন, সোজা কেটে পড়লুম অবিলম্বে।

সেই মোটা একসারসাইজ-খাতাটা গ্যাসের তলায় এনে মেলে ধরলুম। সন্দেহ নেই মালিকের নাম ক্ষিতীশচন্দ্র মহলানবিশ, পুতল-দিদের কলেজের প্রফেসার। কিন্তু আশ্চর্য, পৃষ্ঠার ফাঁকে সে-চিঠিটা তিনি অনায়াসে ফিরিয়ে দিয়েছেন! ভয় নেই, এবারো আমি তা পড়লুম না, নথে চিরে ছিঁড়ে ফেললুম টুকরো করে'।

পুতৃল-দি আমাকে ভীষণ বঞ্চিত করেছেন, এমনি মনে হ'লো। যেন পাহাড়ে যাবো ভেবেছিলুম, এসে পড়লুম সম্দ্রের কিনারে। তাই একেবারে হতাশ হয়েছি এমন কথাই বা বলি কি করে'? মনে হ'লো পুতৃল-দির চারদিকে শুভ্রতার মুক্তি, সমৃদ্রের হাওয়ার মতো। সেখানে কাক এতটুকু একটা নিখাসের রেখা পড়েনি, তৃষারের মতো ঠাঙা, শক্ত, পবিত্র তাঁর সেই নির্জনতা। কেউ কোথাও নেই, তবু আমি যেন কোথাও আছি, হ'লোই বা না তা জন্ম ও মৃত্যুর বহু যোজন দ্রে, এক দিগস্ত থেকে আরেক দিগস্তের ব্যবধান, তবু আমি আছি, আকাশের তারার দিকে চেয়ে মান্তুষের আকাজ্ঞা যেমন আছে।

দাগিয়ে-দাগিয়ে দেই খাতাটা পুত্ল-দি জর্জরিত করে' তুললেন। বললুম, 'এত পড়ে' তুমি কি করবে পুত্ল-দি ?'

় লঘু চপলতায় পা ত্'টি ঈষৎ দোলাতে-দোলাতে পুতৃল-দি বললেন, 'বিলেত যাবো।'

আমি আমার ঘরে শুয়ে নীল ও নিরালা দেই তারার দিকে চেয়ে কতদিন দেখেছি সম্দ্রে জাহাজ ভেদে চলেছে। পুতৃল-দি একা ডেক্-এ দাঁড়িয়ে আছেন, উত্তাল হাওয়ায় তাঁর আবাঁধা চুল উড়ছে আর তাঁর এলোমেলো আঁচল, তাঁর হুই চোথে অপপ্রিয়মান দিগস্তের ধ্সরিমা—কিন্তু আশ্চর্য, দে-জাহাজে আর কোনো আরোহী দেখতে পাচ্ছি না, পুতৃল-দি একেবারে একা, পৃথিবীতে প্রথম মাছ্যের মতো। আকাশ থেকে আকাশে সমস্ত শৃগু হাহাকার করে' উঠতো, তাড়াভাড়ি আরেকটা তারাকে আরেকটা জাহাজ বানাতুম। দে জাহাজে আমি চলেছি।

ভারা ও তারায় সময় ও স্থানের কত দ্র ব্যবধান ভার হিসাবে কিছু লাভ হ'বে না, আমার সম্বল বা সম্ভাবনা কি আছে বা নেই ভা মনে করিয়ে দেয়াটা বর্বরতা বলবাে, কিন্তু আমি ঠিক দেখতে পাচ্চি, নীল জল ঠেলে উন্মুক্ত শুভাতার দিকে আমিই চলেছি জাহাজে— না-হয় বা নিভান্ত থালাসি হ'য়ে। ঠিকানা জানি না, কিন্তু যে-বন্দরে এসে নামলুম, জানতুম সেইখানেই পুতৃল-দি ভারু ফেলেছেন। কোথাও আশ্রয় পান নি, বাইরে তাঁবু করে' আছেন কক্ষ একটা মাঠের মধ্যে, গলিত শীত পড়েছে। সেই অপরিচিত জগতে আমিই তাঁর মনের ভাষায় কথা বলা! টেবিলে আলাে জেলে পুতৃল-দি পড়ছেন, আমি তাঁর পায়ের ভলায় বসে' জলভ কাঠে আগুনের কুগু করে' রেথেছি, যাতে না তিনি শীতে নিন্তেজ হ'য়ে পড়েন। পাথি শিকার করে' এনেছি তুপুরে, টাটকা ত্র্য আর গুছে-গুছু আঙুর এনেছি সওদা করে'। আর গভীর রাত্রে পালকের বিছানায় পুতৃল-দি যথন শাস্ত ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাঁবুর বাইরে বসে' শিশিরের শব্দের সঙ্গের নিশ্বাদের শব্দ শুনেছি।

এমনি করে'ই দিন কাটছিলো, সম্প্রের পারে ঝিছক কুড়িয়ে। এমন
সময় হঠাৎ শুনতে পেলুম পুতুল-দি কি জানি কেন এবার পরীক্ষা দেবেন না।
আকস্মিক কোনো অস্থুখ হ'য়ে পড়লো বোধ হয়। তাড়াতাড়ি
ছুটলুম ও-বাড়ি। বিশেষ স্থুছ্ক আছেন বলে' ভাবতে পারলুম না। দেখলুম
নিচে, দালানের এক পাশে, বাঁটা কতগুলি মুশুরির ডাল দিয়ে পুতুল-দি
তাঁর অনাবৃত হাত আর মুখ স্যত্থে মার্জনা করছেন। সামনেই মাসিমা
এক ঘটি জল আর ভোষালে নিয়ে বসে'।

ব্যাপার কি ?

ছবির শরণাপর হলুম। শুনলুম পুতৃল-দির গায়ের রঙটা নাকি আশাস্ত্রশ ফর্মা নয়। এ-কথা তাঁর রাশীভূত বইয়ের পৃষ্ঠায়ো ঘূণাক্ষরে লেখা ছিলো না। তাঁর যা রঙ, তা তো তাঁরই রঙ, রক্তের যেমন লাল। আমি তো কখনো রাত্রিকে দিনের মতো শুভ হ'তে বলতে পারতুম না।

কিছ দোতালায় যে ভদ্রমহিলা বসে' আছেন, তাঁর ঘোরতর আপতি; তাঁর ছেলে যখন বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিথে কাশ্মীর না হায়দ্রাবাদ, মান্দালায় না মোলমেন-এ ছ'শো টাকার চাকরি করছে তখন তাঁব পুত্রবধূর জন্মে রঙটা অস্তুত ফর্দা চাইতে পারেন বৈ কি।

'বিষের নামে মেয়ে একেবারে পেথম তুলে দিয়েছে ছার্থ।' ছবি আমার কন্থইয়ে একটা ঠেলা দিয়ে তার দিদিকে বাঁকা চোথে নির্দেশ করলে। তার উত্তরে পুতৃল-দির মুথে কুৎসিত একটা প্রসন্নতা দেখলুম।

বলা বাহুল্য আমি সেই মেয়ে-দেখার মজলিদে উপস্থিত ছিলুম না।
আমি তখন অন্তমনত্বের মতো অথচ যথাসম্ভব গাঁড়ি-ঘোড়া বাঁচিয়ে রাস্তায়
যুরে বেড়াচ্ছি আর প্রাণপণ চেটা করছি ভাবতে, সভ্যি, পুতৃল-দির গায়ের
রঙ কী কালো, তাঁর মুখ কেমন চ্যাপটা, নাকটা কেমন মোটা, কেমন
তাঁকে রোগা, পাঁড়েটে দেখতে!

থবর নিমে জানলুম, প্রতিমা একমেটে হ'য়ে গেছে। এবার ভক্ত-মহিলার ইঞ্জিনিয়ার ছেলে একবার চোথ বৃলিয়ে নিলেই প্রতিমা প্রাণবতী হ'য়ে ওঠে।

এস্প্ল্যানেডে ট্র্যামের জন্মে অপেক্ষা করছিলুম, তুপুর বেলা। দেখলুম উত্তরাগত একটা ট্র্যাম থেকে ছবি নামছে, তার পিছনে মাসিমা, তারো পিছনে পুত্ল-দি।

পুতৃল-দি! মাসিক-পত্রের প্রচ্ছদপটে শোভা পায় এমন একটা বিহবল, প্রগল্ভ তাঁর চেহারা। ছবিকে জিগগেস করল্ম একাস্তে: 'চলেছ কোথায়?' ছবি হেসে বললে, 'বেড়ান্ডে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।'

সেটা একটা বেড়াবার জায়গা শুনেছি, কিন্তু দেয়ালের গায়ে বড়ো-বড়ো হরফে উৎকট বিজ্ঞাপন আঁটবার জায়গা বলে' জানিনি। শুনলুম, পুতৃল-দিরা যথন দালানের ডান থেকে বাঁয়ে ঘূরে যাবেন, তথন গাঁর ভাবী স্বামী বাঁ থেকে ডাইনে বাঁক নিয়েছেন, আর এ-ও নাকি ব্যবস্থা হয়েছে যথন মাঝপথে এঁরা পরস্পারকে অতিক্রম করে' এগিয়ে যাচ্ছেন সামনে, তথন ছবি হঠাৎ হুইসল দিয়ে উঠেছে আর ওঁরা ঘাড বেঁকিয়ে পরস্পারকে লুকিয়ে দেথে নিয়েছেন আরেকটু।

'তুমি চলোনা।' পুতুল-দি বললেন।

পুতৃল-দির ট্রাম যথন দক্ষিণে লিগুদে স্ট্রীট পর্যস্ত বেরিয়ে গেছে তথনো আমি ছুটে গিয়ে এথান থেকে ধরতে পারতুম। কিন্তু আজ আমার পা হু'টো পাথর হ'য়ে রইলো।

পুত্ল-দি চলেছেন, এ আমি অনায়াসে ভাবতে পারত্ম। কিন্তু 
তপুরবেলায় মিড-ডে ভাড়ায় ট্রামে করে' ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নয়; 
হয়তো মধ্যরাত্রে, অনেক অন্ধকার মাড়িয়ে, স্বপ্নের টেউ ভেঙে-ভেঙে। 
সেথানে কোনো ইঞ্জিনিয়ার ফিতে-কম্পাস নিয়ে মাপ-জোক করতে 
বসে' নেই কেননা তার কাছে পুত্ল-দি ফরমায়েস বা ফরমূলা নন, 
সেথানে তিনি তার কাছে আশ্চর্য উদ্যাটন, সমৃদ্র থেকে পূর্ণিমার 
আরোহণের মতো। কতদিন ভেবেছি পুত্ল-দি চলেছেন সেই একাকী 
অভিসারে, মনের গহন বনানীর ছায়ায়, প্রতীক্ষার রুক্ষ ধূলিপথে, কিন্তু 
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিনারে চোথের কোণায় তাঁকে একদিন 
কুৎসিত কৌতৃহল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবো এ আমি সমৃদ্রে ভূবে 
গেলেও বিশ্বাস করতে পারতুম না।

পাশাপাশি ছ'টো দিন বাছা হয়েছে, এর মধ্যে থেকে পাকাপাকি ঠিক

করতে হ'বে। পরের দিনটাই নাকি জ্যোতিষশাস্ত্র মতে প্রশস্ততরো, কিন্তু পুতৃল-দির মত নেই। কারণ, সে-রাত্রে লগ্ন নাকি রাত ছ'টোর সময়। অত রাত পর্যন্ত উপোদী শরীর নিয়ে পুতৃল-দি জেগে থাকতে পারবেন না।

রাত হ'টোর সময় কথনো আমার ঘুম না ভেঙে গেছে এমন নয়, আর তারপর যথন অনেকক্ষণ ঘুম আদে নি তথন পুতুল-দির কথাই ভেবে থাকবো। দেখতে পেতুম, তাঁর টেবিলে তথনো আলো জলছে, পুতুল-দি ঘুমুতে যান নি, টেবিলের ধারে ছই হাত সমরেথায় প্রসারিত করে' দিয়ে তিনি তথনো ফিলজফি পডছেন। ছই চোথে তাঁর দেই উদ্ভাসিত ম্থের একাগ্র তীক্ষতা দেখছি, সমস্ত ভঙ্গিতে সেই উদ্ধত কাঠিছা। আমি মনে-মনে সেই ঘর অন্ধকারে শীতল, ঘুমে নিভ্ত করে' দিতে চাইতুম, কিন্তু ইলেকট্রিক আলোটা আমার চোথের 'উপর তীব্র শাসন করে' উঠতো। তাই নিজেই কথন ঘুমিয়ে পড়তুম আলগোছে। আর পরদিন ভোরবেলায় যথন জাগতুম, পুতুল-দি ফের বই নিয়ে বদেছেন।

দেই পুতুল-দির তুই চোথ ঘুমে একেবারে ঢুলে পড়েছে।

'ঢং। ব্ঝলে না', ছবি টিপ্লনি কাটলো: 'ছ'টো দিনও দিদির তর সইছে না।'

বলা বাহুল্য পুতুল-দির বিয়ের দিনে আমার প্রায় কলেরার মতে। হ'লো আর সন্ধেবেলায় একটা পচা রেস্ট্রেণ্টে ঢুকে কাঁচা পাঁউরুটি ভূবিয়ে একপ্লেট মটন-কারি গলাধঃকরণ করলুম।

পুতৃল-দি তারপর কাশ্মীর না হায়প্রাবাদ, মান্দালয় না মোলমেন-এ শ্বামীর ঘর করতে চলে' গেলেও মাঝে-মাঝে আমি তাঁদের পুরোনো বাড়িতে গিয়েছি, তাঁর ঘরের সেই স্কণ্ডন্ত শৃক্ততায়! মাসিমাকে তিনি যে-সব ফীতকায় চিঠি লিথতেন, তার মধ্যে যে লাইনগুলো সব চেয়ে ঝকঝকে,

রঙিন কাচের গুড়োর মতো মাদিমা তা ছিটিয়ে দিতেন আমার চারপাশে। নতুন দেশে পুতৃল-দির চার-চারটে চাকর, ফার্মট ক্লাশে চড়ে' তিনি একদিন বঙ্গে না রেক্সুন গিয়েছিলেন, দস্তর্বমতো হুইল ঘুরিয়ে মোটর চালাতে শিথেছেন আজকাল। মাসিমার এত স্থ্য, আর কে-ই বা ভাগ নেয় আমি ছাড়া ? বাজার থরচ থেকে বাড়ি-ভাড়া পর্যন্ত সংসারের সমস্ত তহবিল তাঁর মেয়ের হাতে, এর চেয়ে মেযের মা'র আর কী বড়ো সম্পদ থাকতে পারে ? পুতুল-দির চিঠির একটা জায়গা: 'উনি কিছু বোঝেন না, আমার হাতে সমস্ত ছেড়ে দিয়েছেন, আমি হাঁ বললেই দেটা হ'য়ে গেলো, — এই দেদিন কেমন ক্যাটালগ দেখে নতুন প্যাটার্নের একটা কড়োয়া নেকলেদ আনালুম, মা।' মেয়ে তাঁর অভ্রভেদী বিহুষী বলে' মাসিমার একটা উচ্চারিত গর্ব ছিল, দে-বিতায় যে তাঁর জামাই পর্যন্ত নিশ্চিন্ত পরাক্ত হয়েছেন এর চেয়ে আর বড়ো সাফল্য মাসিমার কী থাকতে পারে - যথন এত খরচ-পত্র করে' মেয়েকে তিনি লেগা-পড়া শিথিয়েছিলেন ? ক্রমে-ক্রমে সে-ঘর থেকে আমাকে সরে' আসতে হ'লো, আর কোনো কারণে নয়, যথন দে ঘরের চতুর্দিকের দেয়ালে পুতুল-দির নানা ঢঙের কায়দা-বেকায়দার সভঙ্গ-বঙ্কিম বিচিত্র সব ফটো উঠছে।

বিশ্বয় বা বেদনার কিছু নয়, আমার দেদিনের পরিণত বৃদ্ধিতেও তা বেশ বৃথতে পারছিলুম, তবু কেন জানি মনে হচ্ছিলো পুতৃল-দি নিতান্ত ছোট, ফাঁকা, থেলো বা অপরিচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছেন। যেন কোথায় মিলছে না, প্রাক্তিক-শৃদ্ধালায় কোথায় যেন একটা স্ক্র বিপর্বয় ঘটেছে। অথচ সমন্ত সংসারের চোথে এটাই নিটোল স্বাভাবিক।

অনেক দিন পর, প্রায় বছর খানেকেরো বেশি, পুত্ল-দি কেতাত্বন্ত বাপের বাজি এলেন। উড়ো খবর পেয়ে দেখতে গিয়েছিল্ম। মনে আছে, একবার চক্ষগ্রহণের রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল্ম আগে থাকতে, এক ঘুম পরে ধড়মড় করে' উঠে মনে পডে' গেলো, আজ গ্রহণ, পাঁজির মতে আমাকে নাকি দেখতে নেই। সমস্ত বাডি ঘুমে, খিল খুলে বেরিয়ে এলুম বাইরে। ঘুম্বার আগে কেমন ফুট্ফুটে জ্যোৎস্ম ছিলো, এখন একেবারে ঘোরালো অন্ধকার। ঠাঙা একটা ভয় করতে লাগলো। তাকালুম উপরে, চারপাশে, চাঁদ চোথে পডলো না, শুধু বিবর্ণ, মৃত, পাণ্ডুর একটা পিগু দেখতে পেলুম।

জলবাগুর গুণে পুত্ল-দির শরীরে কতোগুলি মাংস হয়েছে, চিবুকের ভারে গলাটা কেমন ছোট হ'য়ে এসেছে মনে হ'লো। চামডার একটা স্থটকেস নিয়ে বাভির ছেলেপিলেদের তিনি ব্যস্ত হ'য়ে কি সব বোঝাচ্ছেন দেখলুম। এগিয়ে গেলুম কৌতৃহলে, তাঁর স্বামী যে এককালে বিলেত গয়েছিলেন তারই লেবল একটা স্থটকেসের গায়ে এটি স্বাছে, সেইটাই চয়-পতাকা হ'য়ে উঠেছে। আমার কাছে এইটেই সব চেয়ে ম্ল্যবান লাগছিলে। য়ে এতদিনেও দে-লেবেলটাতে একটা আঁচড়ও পড়েনি।

'স্বাইকে নিয়ে দিদি তিনটের শো-তে সিনেমায় যাচ্ছেন', ছবি বললে, 'যাবে নাকি হে অরুণ-দা ?'

কষ্টে বললুম, 'ও আমি দেখেছি।'

'সে আবার কী কথা !' ছবি হেসে উঠলো : 'একদিন তো তুমি ভাতও থেয়েছিলে, তাই বলে' খাওয়া-দাওয়া তোমার ফুরিয়ে গেলো নাকি ?'

'যদি নেহাৎ থাওয়ার সঙ্গে না তুলনা দিতে তো বলতুম, ও যাক, ও ফুরিয়ে গেলেই ভালো।'

'ওদের কথা ছেড়ে দে, ছবি, ওরা হচ্ছে পান্ধা একেকটি স্নব', পুতুল-দি ফোড়ন দিলেন: 'ল্ল্যাঙ য্যামেরিকান এক বর্ণও ব্রবে না তবু যাবে ওরা ইংরিজি ফিল্ম শুনতে। এ বাবা, যাই করুক-না-করুক, নিশ্চিম্ভ হ'য়ে আত্যোপাস্ত ব্রতে পারবে। যাই বলো, মাতৃভাষা, প্রসাগুলো নেহাৎ জলে যাবে না।'

এর পর মাসিমা আরেক দিন নেমন্তর করে' পাঠিয়েছিলেন, তাই গিয়েছিল্ম, তারপর আর যাই নি। গিয়েদেখি, বেলা তথন এগারোটায় গড়িয়ে গেছে, পুত্ল-দি সদর-দরজার চৌকাঠের পারে উবু হ'য়ে বসে' কার হাতে নিজের বাঁ করতলটি সম্বর্পণে প্রসারিত করে' দিয়েছেন। লোকটার মাথায় জটা, গায়ে ভস্ম, একপাশে কমগুল্। নিঃসন্দেহ, লোকটা সয়েদি, জ্যোতিষে চৌকশ, পুতুল-দির হাত গুনছে।

আমাকে দেখে পুতৃল-দি ভীষণ লক্ষিত হ'য়ে পড়লেন। হাত সরিয়ে দাঁড়ালেন এক ঝটকায়। সহাস্ত গোলাকার মৃথে সম্মেসির দিকে তাকিয়ে বলনেন, 'ঠিক-বলছ ভো ঠাকুর ?'

'নিশ্চয়। একটা স্থণারি কি হরিতকী বুকে ঠেকিয়ে বালিশের তলায় রেথে দেবে, ঠিক থোকা হবে দেখো।' সক্ষেদি হাত তুলে আশীর্বাদ করলো।

े এক মুহূৰ্ত শুদ্ধ হ'য়ে দাঁড়ালুম। পুতৃল-দি দেখানে নেই। ভাবলুম, মাতৃত্ব নিয়ে পৃথিবাতে কতো কবিতাই না লেখা হয়েছে !

## ডিস্ক্

আমার স্ত্রী একটি রম্ব। স্থা-কেনা চিনে-মাটির টি-পটের ঢাকনিটা সেদিন ভেঙে গেলো, স্ত্রী ফরমাজ করলেন, এক্ষুনি আরেকটা কিনে আনতে হবে। কিনে আনলুম একটা পোর্সলেনের, ভাবলুম চায়ের রং ও স্বাদ স্ত্রীর ওঠাধরের চেয়েও আকর্ষণীয় হবে। কাকশু পরিদেবনা, পোর্সলেনেরটা নিরাপদে উঠলো গিয়ে বাক্সোয় আর সেই ভাঙা পটের উপর একটা বার্লির কৌটোর কাপ্ চাপা দিয়ে তিনি বেমালুম চা ভেজাতে লাগলেন। একদিন অভিযোগ করে' বললেন, 'বাইরে ভদ্রলোকরা আদে, এ-সব বাজে, মোটা, ভারি পেয়ালায় চা দিতে আমার লজ্জা করে।' তাই সেবার 'ক্যাজুয়েল লিভ' নিয়ে কোলকাতা গিয়ে মার্কেট থেকে আধ-ডজন ফুল-পাড় খাটি বিলিতি পেয়ালা কিনে আনলুম। ন্ত্রী বললেন, 'ফুন্দর প্যাক করে' দিয়েছে, ওগুলো আর খুলো না।' বাইরের ভদ্রলোকদের আশায় একসপ্তাহ অপেক্ষা করলুম, কারু দেখা নেই। পরে একদিন সকাতরে বললুম, 'দয়া করে' আমাকেও তো ভদলোক ভাবতে পারো।' স্বী ক্রন্ধ হ'য়ে বলনেন, 'আগে এ-পেয়ালাগুলো ভাঙুক!' আর মোটে দিন দশ-বারো বাকি আছে, ইনকামট্যাক্স-অফিসারের মেয়ের বিয়ে। সেখানে ওঁকে যেতেই হ'বে, কিছু ষেটা ওঁর ্ষর চেয়ে জাঁকালো শাড়ি সেটা নাকি ময়লা, ভাজভাঙা। তিয়াত্তরখানা শাড়ির উপর নৃতন শাড়ি কেনাবার বায়না করতে বোধহয় তাঁর একটু

বাধলো, তাই তিনি বললেন, 'এটাকে ড্রাইক্লিনিং করে' আনতে হবে।' রেজেন্টি ডাকে পাঠিয়ে দিলুম কোলকাতা, একমুঠো টাক। ফেলে ভি. পি. ছাড়িয়ে নিলুম। ঠিক বিষের দিন ত্পুরে এসে পৌছুলো শাড়িটা, ভাবলুম, শাড়ির অপূর্ব বর্ণচ্চটা দেখে ভাবলুম, স্ত্রীকে বোধকরি আর নিজের স্ত্রী বলে' ভাবতে পারবো না। কিন্তু যথন গাডিতে গিয়ে উঠবো, চেয়ে দেখি, ও-শাড়িতে হাত না দিয়ে এমনি একথানা বৃটিনার ঢাকাই শাড়ি পরে' নিয়েছেন। অবাক হ'য়ে বললুম, 'এ কি !' উনি স্পিগ্রহান্তে বললেন, 'কী চমংকার ধোলাই হয়েছে শাড়িটার, নগদ কতগুলো টাকা, পরলেই তো ভাজ ভেঙে একাকার হ'য়ে যাবে। তাম বিমে-বাড়ির ভিড়া' বিমের আগে আমি লক্ষ্ণে থেকে খুক দামি, নরম আর চমংকার একটা বিছানার চাদর কিনে এনেছিলুম, যুগল-শ্যার উপযোগী। মনে আছে শুভরাত্রির রাত্রে বৌদি দেটা আমাদের থাটের উপর পেতে দিয়েছিলো। তারপর দেটা আর চোথে পড়ে নি। মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করতো বিছানায় ঐ চাদর পেতে শুই, কিন্তু স্ত্রীকে জিগগেস করলে সজ্জেপে বলতেন, 'কোন্ বাত্তে আচে আমার মনে নেই।' আমি ক্রমান্বিত ট্রাম্ব-স্কৃটকেদের পিরানিডের দিকে হতাশ নোখে চেমে থাকতুম, জ্রীর চাবির গোছার দিকে চেমে হাত-পা গুটিমে থেতো। তবু যদি পিড়াপিড়ি করতুম, বলতেন: 'ভভরাত্রির শ্বভিটা থাক না !' বলতুম, 'পরের রাত্রিগুলি কি অভড ?' তারি জন্মে, বলা বাহুল্য, আমি আমার জামা-কাপড বা'র করে' দেবার জন্মে ওঁকে অমুরোধ করতুম না। কেননা আমি জানতুম, যে-ধৃতির ঝুলটা খাটো ও জমিটা মোটা ও বে-পাঞ্চাবীর পকেটের দিকটা ছেঁডা ও ঘাডের দিকটা দাগ-ধরা পুঁলে-পেতে তাই তিনি সংগ্রহ করে' আনবেন।

जाइ जिनि वथन त्मिन এक । পোটেব্ল গ্রামোফোন কিনলেন ও

অব্যবহিত পরেই একটা দামি কাপড়ের ঢাকনি করতে বসলেন, ভেবেছিল্ম ওটাও সযত্ত্বে তোলা থাকবে, গৃহসজ্জার অন্যান্ত আবশ্রিক উপকরণের মতো। কেননা আপন্যরা জানেন, হোল্ড-অল্-এর পরেই মধ্যবিত্ত মফরলে তিনটে জিনিস আমাদের দরকার: এক, পেট্রোম্যাক্স; হুই, সেলাইয়ের কল; তিন, গ্রামোফোন। এই তিনটে জিনিস আমরা বদ্লির সময় পার্শেলে দিই না, সঙ্গে নিই — এই তিনটে জিনিসই আমাদের পদমর্যাদার সাক্ষী। চাকরির প্রথম বছরেই পেট্রোম্যাক্স, এবং হিতীয় বছরে, অর্থাৎ স্ত্রী যথন কুমারীম্ব থেকে মাতৃছে উপনীত হ'লেন, সেলাইয়ের কল হ'লো। কিন্তু ও-হ'টোর প্রতি স্ত্রীর মোহ দীর্ঘন্ত্রীয় হ'লো না। থোকা- যথন বসতে শিখলো অমনি তার পেনি-ক্রকের ভার পড়লো গিয়ে দর্জির হাতে, আর চাকর যথন উপরোপরি হ'দিন হুটো ম্যাণ্টল ফাটোলো, পেট্রোম্যাক্সটা প্যাকিং-বাক্সের থড়ের গাদার মধ্যে আত্মগোপন করলে। তাই ভেবেছিল্ম, গ্রামোফোনটাও হ'দিন পরে মাত্র একটা মেহপনি কাঠের বাক্স-হিসাবেই আমার ড্রিংক্রমের শোভাবর্ধন করবে।

কিছ জগদন্বা আমাকে রক্ষা করুন, আমি ভূল বুঝেছিলুম। দিন নেই, রাত নেই, মেজাজ নেই, মর্জি নেই, ত্রী নিরস্তর রেকর্ড বাজিয়ে চলেছেন। আমার ব্যমের স্রোত্যতীতে গভীর করে' একটা খাল কাটা হ'লো। দেখলুম এ বিষয়ে ত্রীর যতোটা উৎসাহ তার এক ভয়াংশও স্কর্লচ নেই—যার-তার যা-তা গান দিনে-দিনে স্তরীভূত হ'য়ে উঠতে লাগলো। বলতে পারেন, আমি স্থরের কী বৃঝি, কাকে বলে মালকোষ কাকে বা আশাবরী। কিছ কথার একটা মানে হোক, তাতে ক্রমৎ কবিতা থাকুক, সবিনয়ে এটুকু তো অস্তত আমি আশা করতে পারি। বলবেন জানি, গানে স্বয়্ন ছচ্ছে প্রাণ, কথা শুধু একটা ক্রমাল। কিছ কর্মালেরো একটা আকার চাই নিশ্চয়। প্রেরসীকে কোনো এক সমন্ব যেমন ত্রীতে চলে

আসতেই হ'বে তেমনি স্থরকেও সম্পূর্ণতা পেতে হ'বে কথায়। ছেলে-বেলায় ওয়ার্ড-মেকিং থেলেছি মনে আছে, তেমনি সিনেমা-যুগের এ-সব সঙ্গীত-লেখকরা বাছাই-করা কতগুলি কথা কুড়িয়ে-কুড়িয়ে গানের ছড়া তৈরি করছে এবং তাই প্রতিমৃত হ'য়ে উঠছে যত সব ক্যাকা গলাঃ আর গলগাৰ গলায়। ঝালাপালা হ'য়ে উঠলুম।

এরি মধ্যে, একদিন আপিদ থেকে ফিরেছি, স্ত্রী হঠাৎ অপরিমিত উৎসাহদহকারে বললেন, 'জানো, পাশের বাড়িতে শেফালি রায় এদেছে।'

শেষালি রায়ের সঙ্গে যে আমার এক ফালিও পরিচয় নেই তা আপনারা সহজ্ঞেই ব্রুতে পেরেছেন, নতুবা আমার স্ত্রী উৎসাহে এতোটা উদার হ'তে পারতেন না। তাই নির্লিপ্ত গলায় বললুম, 'কে সে ?'

'ও মা! ় শেফালি রায়ের নাম শোন নি?' স্ত্রী আমার দিকে নিতাস্তই একটা অবমানস্কচক দৃষ্টিক্ষেপ করলেন ঃ 'গেলো মার্চ মাদে যার প্রথম গান বেফলো বাজারে — রেকর্ড-দেল! কী গলা, কী ভার কাজ! শোনো নি তুমি?'

্ অপরাধীর মতো মৃ্ধ করে' বললুম, 'না তো। আছে নাকি আমাদের ?'

এটাও কিনা বিধেগেদ করতে হয়, এমনি একথানা মুখভাব করে' স্ত্রী তিস্ক ঘুরিয়ে দিলেন। মেদিনটা মুহুর্তে গীতবাত্তমুখর হ'য়ে উঠলো।

বলতে কি, এই প্রথম আমি অন্তর্নিবিষ্ট হ'য়ে গ্রামোফোন শুনতে বসেছি।

গ্রামোকোন-কোম্পানিরা দোকানদারি করতে গিয়ে সাধারণতো এক পিঠ ভালো করে' অন্ত পিঠে গোঁজামিল দেয়, কিছু এর বেলায় তার ব্যতিক্রম হয়েছে দেখে মন ভারি খুসি হ'লো। এক পিঠে একটি বিরহ-ব্যথার গান, সক্রণ কাকুভিতে ভরা; অন্ত পিঠে মিলনোলাসের গান,

প্রচ্ছন্ত রক্তিমোচ্ছানে রোমাঞ্চিত। কী বা হ্বর, কিছুই আমি অমুধাবন করতে পারছি না, আমি চোধের সামনে দেখছি, হাা, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আরতির আলোকে প্রতিমার মুখের মতো হ্বরের অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় শেফালি রায়ের মুখ অনির্বচনীয় হ্বন্দর হ'য়ে উঠেছে। দেখছি তার মুখে ধাানের তন্ময়তা, হুই চোখে বিগাঢ় ভাব, উৎক্ষিপ্ত গ্রীবায় হ্বকোমল শাস্তি, শরীরের রেখা ও চূড়া হ্বরের শিহরণে প্রফ্রেড। গলায় এমন উন্মাদনা, এমন বিকিরণ, এমন আত্মদান আর কোথাও দেখিনি। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি লাবণা, যেমন ফুতি তেমনি গভীরতা।

ত্বী কানে-কানে বললেন, 'ঐ দেখ, শেফালি রায় জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে। নিজের গানই শুনছে হাঁ করে'।' ত্বী ভারি কৌতৃক বোধ করলেন।

লজ্জিত বিশ্বয়ে তাকাল্ম জানলার দিকে। এত অত্যন্ধ সময়ের মধ্যে এই স্থান্তর মফস্বলে স্বকর্ণে তার নিজের গান শুনে সে ভয়ানক অবাক হ'রে গিরেছে দেখল্ম। আত্মহারার মতো আমার দিকে চেয়ে সে হেসে উঠলো। জীবনে এই সে খ্যাতির স্বাদ পাচ্ছে, তাই ম্থের উপর নিষ্ট্রর বিভূষণার সে একটা কাঠিন্ত আনতে পারলো না, অপার সারল্যে অনির্বচনীয় হেসে উঠলো। কোনো নবাগতকে কোলকাতা দেখাবার সময় নিজেও যেমন তার চোখে নতুন করে' কোলকাতা দেখতুম, তেমনি আমাদের কানে ও ওর বছদিনাভ্যন্ত গানের প্রত্যেক্টি কণ্ঠরেখাকে সক্ষেত্রকে অক্সরণ করছে।

আশ্চর্য, শেফালি রায়ই একমাত্র ব্যতিক্রম, যার কল্পনার সঙ্গে আক্রতির একটা সামশ্বস্থ পেলুম। নইলে, কোনো স্থনামধন্তের সঙ্গে আমাদের দেখা হোক এ স্থামরা পারতপক্ষে প্রার্থনা করি না, কেননা বারে-বারেই তাঁদের সামনে গিয়ে দেখেছি স্থাশাভক্ষ হয়েছে, কেউ সেই কর্মনার ছায়ায় এসেও দাঁড়াতে পারেননি, বরং প্রতিমা বিদর্জন হ'য়ে এক আঁটি থড় উঠেছে ভেসে। তাই শেফালি রায়ের দিকে তাকাবার আগে ভেবেছিল্ম মেয়েটি দেখতে নিশ্চয়ই কালো ও মোটা হবে, কেননা ও-ছটো গুল বাঙালী গায়িকার 'করোলারি'। কিন্তু ষদি বলি, শেফালির দেহই দীপ্ত একটি গীতরেখা তা হ'লে হয়তো বা অতিরিক্ত করে' বলবো, কিন্তু মিখ্যা বলবো না। খানিক আগে তাকে না দেখে শুধু তার গান শুনে তার যে ভাবিম্ময় মৃতি কর্মনা করেছিল্ম, দেখল্ম তার এ-মৃতি সমস্ত ভাবকে বহুদ্র অতিক্রম করে' গেছে। দীর্ঘান্ধী, ছিপছিপে মেয়েটি, বছর সতেরো-আঠারো বয়েস, যৌবন একটু দেরী করে' এসেছে বলে' সমস্ত শরীরে প্রসন্ম একটি লীলার তরলিমা। তার গলা শুনেই ব্ঝেছিল্ম তাব লাবণ্যের সঙ্গে এই জানলায় উন্মুক্ত দাঁডিয়ে-থাকায়, প্রায় সম্মোহিতেব মতো। হঠাৎ থেয়াল হ'লো বাজনা আর নেই, সাউগুবক্সটা স্ত্রী ক্ষিপ্ত হাতে তুলে নিয়েছেন।

আমার প্রতিবেশীটি এথানকার এক উকিল, শেফালি তাঁর ভাই-ঝি, এথানে ক'দিনের জন্মে বেড়াতে এসেছে। উকিলের গৃহিণীকে আমার স্থ্রী দিদি বলতেন বয়েদে বড়ো বলে', আর আমার স্ত্রীকেও তিনি দিদি বলতেন পদে বড়ো বলে', কিছু হুই বোনে বিশেষ মাথামাথি ছিলো না। কেন, সেই কারণটা এথানে ব্যাখ্যা করে' না বললেও চলবে। কিছু শেফালির আসার পর থেকে স্থ্রী তাঁর ব্যবধানটা আর চালাতে পারলেন না বাঁচিয়ে, বেছা ভিঙিয়ে সটান ও-বাড়ি চুকে পড়লেন।

শেশিদ সাদ্ধ্যপ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরে এসে দেখি আমাদের শোবার ঘরে গালের ছোটখাটো একটি জলসা বলেছে। পালেরটাই আমার বসবার ঘর, আজকাল যাকে বৈঠকখানা না বলে ডুয়িং-রুম বলি। সেই ঘরেই এসে আশ্রয় নিল্ম, মাঝখানের দরজাটা স্ত্রী চক্ষের পলক ফেলতে-না-ফেলতে বন্ধ করে' দিলেন।

শেফালি আমার স্ত্রীকে বললে, 'আমার তো কতগুলি হ'লো, এবার আপনি একখানা ধহন।'

ব্ঝল্ম, আমার আদার আগেই শেফালি তার পালা দাঙ্গ করেছে। কত যে হতাশ হল্ম, কী বলবো!

শেফালি আবার অমুরোধ করলে: 'নিন, ধরুন!'

ভেবেছিল্ম স্ত্রী তুম্ল প্রতিবাদ করবেন, কেননা বিয়ের পর তাঁর ম্থে গান ভনেছি বলে' মনে পড়ে না। তবে, আপনারা জানেন, বিয়ের আগে প্রত্যেক মধ্যবিত্ত মেয়েই হু'তিনটে গান কমা-সেমিকোলন-ভদ্মু ম্থন্ত করে' রাঝে, যেন পাণিপ্রার্থীদের কারু গীতশ্রুতিস্পৃহা হ'লে অকারণে না ঠকতে হয়। মনে আছে স্ত্রীকে তাঁর শেষ কৌমার্থসীমায় দেখতে গিয়ে আমিও তাঁর একটা গান ভনে এসেছিল্ম। কিন্তু আপনাদেরকে আগেই বলেছি, গানের চেয়ে কথাংশের দিকে আমার দৃষ্টি বেশি, তাই স্ত্রীকে আমার দেদিন পছল করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। দেখল্ম তিন বছর আগেকার সেই মর্চে-ধরা গানটা তিনি কণ্ঠনালী দিয়ে উলগীরণ করছেন। কমা-সেমিকোলনের আজা হয়তো কোনো ভূল পেল্ম না, কিন্তু যা-ই তিনি বল্ন, পেল্ম না আর তাঁর সেই স্ক্রমার কৌমার্থের ভচিতা, সেই না-দেখা দেশের মায়াময় তটের স্বপ্ন।

শেফালি প্রচলিত কজগুলি প্রশংসা করলে, কিন্তু স্থী তাকে এত সহক্ষেই নিছুতি দেবেন না। বললেন, 'এবার আপনি আরেকথানা গান, আপনার রেকর্ডের গান।'

বুঝলুম, আমাকেই শোনাবার জন্তে। কিন্তু আমি গান তনতে চাই না, রেখতে চাই। রঙকে শোনা ও শন্ধকে দেখাই হচ্ছে অহুভূতির চরম। শেকালির হয়তো আপত্তি হ'তো না, কিন্তু স্থী একটু আলগা দিলেন না, ভেতরের দরজাটা তেমনি ভেজানো রইলো। শেকালি তার সেই বিরহব্যথার গান ধরলো, করুণ থেকে চলে' এলো প্রায় গভীরে। মনে হ'লো, যাকে নিয়ে আমাদের বিরহ, তার সঙ্গে আমাদের শুধু একটা দরজার ব্যবধান, আর সে-দরজা এমন রাক্ষ্সে দরজা নয়, যে থোলা যায় না। থোলা যায়, উপসংহারের চিস্তা না করলেই থোলা যায়। আমিও তাই জোরে একটা ঠেলা দিয়ে দরজাটা খুলে দিলুম।

শালীনতা আশ্চর্য বন্ধায় রেখে স্ত্রী স্নিশ্বস্থরে বললেন, 'ভেতরে এসে বোসে।'

বসল্ম এসে একটা চেয়ারে, লক্ষ্য করল্ম শেফালির অঞ্চলটুকু পর্যন্ত বিচলিত হ'লো না, গানে সে নিজেকে এমনি ঢেলে দিয়েছে। তার গীতালোকিত সেই মুখ পৃথিবীর বলে' মনে হ'লো না। গানের ফাঁকে নিখাস নেবার জন্তে যে সে ক্রত চেটা করছে, কথনো যে হঠাৎ একটুথানি জিভ বের করে' ঠোঁট নিচ্ছে চেটে, কিম্বা বাঁ-হাতে যে বেলো করছে হার্গোনিয়াম, এ-সব নিভান্তই অপ্রাসন্ধিক। নির্জন পার্বতী নির্জাররেথার উপরেঁ নিশ্চয়ই আপনারা জ্যোৎল্পা দেখেছেন, তবে নিশ্চয়ই ব্রুতে পারবেন শেফালিকে। নির্জাররেথা বলছি কেননা শেফালি রুশ, লীলাঞ্চিত; পার্বতী বলছি, কেননা ভার শরীরে একটি ধৃসর কাঠিক আছে; আর নির্জন বলছি, কেননা ভার এধনো বিয়ে হয় নি। আর জ্যোৎল্পা, গানের জ্যোৎল্পা।

কিছ সভিয় কথা বলতে কি, শেফালির এ-গান আমার একটুও ভালো লাগলো না। আমি ভেবে দেখেছি সব-কিছুর স্থারিয়ে যাওয়াটাই সৌন্দর্য, যা যভো বেশি স্থন্দর তার উচিত ততো শিগ্রিয় স্থারিয়ে যাওয়া। ভিস্ক্-এ শেফালির পান ভিন মিনিটের বেশি থাকভো না বলে'ই ইচ্ছে করতো তিন দিন বসে' শুনি, আর এখন সেই তিন মিনিটকে টেনে-হি'চড়ে তেত্তিশ মিনিটে নিয়ে এলেই বা মারে কে! এত কান্ধ, এত কসরৎ, এত কুন্তি দেখাবার সময় কোখায় তিস্ক্-এ? তাই শেফালি আমাদের ভক্তির প্রশ্রয় পেয়ে নির্বাধ গলা ছেড়ে দিলো।

ভালো লাগলো না। ইচ্ছে হ'লো, অনেক যথন রাত, শেফালিও ্যথন ঘ্মিয়ে পড়েছে, চুপি-চুপি ডিস্ক্টা ঘ্রিয়ে দিই। কিন্তু, লাভের মধ্যে স্ত্রীকেই শুধু জাগিয়ে দেয়া হ'বে।

তারপর শেফালি চলে' গেছে এ সহর ছেড়ে, তার বাপের কাছে, কোলকাতায়! তাকে নিমে হয়তো কত মজলিস, কত জলসা, কত 'চা-চক্র। আমরা বড়ো জোর মফস্বলে বসে' বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠা হাটকাতে পারি, মাসাস্তে গ্রামোফোন-ডিলারের কাছে গিয়ে জিগগেস করতে পারি: 'শেফালি রায়ের কিছু বেঞ্চলো এ-মাসে?' বদি বলে, 'বেরিয়েছে', খুসি হ'য়ে কিনে আনতে পারি একখানা। এই পর্যন্ত।

কিন্তু, ঘোরতর আশ্চর্যের বিষয়, সেই মার্চ মাসের পর আজ জুলাই মাস পড়লো, শেফালি রায়ের আর গান নেই। অথচ তার একখানা রেকর্ড বাঙলা দেশে এমন এক তরঙ্গ এনে দিয়েছিলো যে আজ তা আপনি অনেক অলি-গলি ঘুরে গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানের মুথে শুনতে পাবেন।

একদিন স্ত্রী বললেন, প্রায় কারু একটা কলঙ্ক বলার মতো: 'জানো, শেফালি রায়ের বিয়ে হচ্ছে। আজ উকিল-দিদির মুখে শুনলুম।'

থবরটাতে অহুৎসাহিত হ'বার কারণ নেই, তাই প্রকৃতিস্থ গলায় বললুম, 'ওর ভাবনা কি, গানের জোরেই পাত্র জোগাড় করে' নিয়েছে।' এমনি যেন অনেকেই নিয়েছে স্ত্রী একটা কটাক্ষ করলেন।

কিন্ত যদি বলি, এর পর শেকালির গান আর আমার ভালো লাগলো না, তা হ'লে, জানি, আপনাদের নিশ্চরই সহাত্ত্তি পাবো। মনে হ'লো, গানের ছলে এ যেন শুধু ঢোল-বাছ বান্ধিয়ে গলা ছেড়ে টেচিয়ে বলা :
'আমাকে কেউ তোমরা শিগুগির বিয়ে করো।'

বিরক্ত হ'য়ে বলল্ম, 'থামাও ৬-গান। আরো অনেক ভন্ত গান আছে বাড়িতে।'

স্ত্ৰী ঈষৎ কৌতুকান্বিত হ'য়ে বললেন, 'সে কী কথা! এ-গানে যে পাহাড় গলে' ধারা বেহুতো। ভাবে একেবারে ভোলানাথ হ'য়ে যেতে।'

'ছাই! গলার ও নির্লজ্জ আকামো সইতে পারিনে। যেন ঢলে'-পড়ার ইচ্ছে।' নিজেই বন্ধ করে' দিলুম গানটা। বলল্ম, 'এর চেয়ে আমা-সদীতে পুণা আছে।'

আমি এটা বিলক্ষণ দেখেছি, অন্ত কোনো মেয়েকে নিন্দে করলে মনে-মনে স্ত্রী বেশ প্রসন্ধ হন, হয়তো ভাবেন অন্তত একটি মেয়ের সংস্পর্শ থেকে তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। আমার কাছে মেয়েদের শুধু ছ'টো গায়ের রঙ ছিলো, হয় ফর্সা, নয় কালো। আর একেবারে কৃষ্ণ-কালো না হ'লে আমি কাউকে প্রাণ ধরে' কালো বলতে পারতুম না। সেই ধারণাতে সেদিন শেফালিকেও ফর্সা বলে' ফেলেছিল্ম। প্রকাণ্ড একটা ধমক থেয়েছিল্ম স্ত্রীর কাছে। পৌরালী বলে' আমার স্ত্রীর একটা শারীরিক গর্ব ছিলো, এবং তিনি আমার কাছে স্পষ্ট এটা আশা করতেন যে তাঁর তুলনায় সংসারের সমন্ত স্ত্রীলোককে আমি কালো দেখি।

তাই বললুম, 'যেমন রূপের ছিরি, তেমনি গলার কেরদানি।'

এমনি অনেক তারার কণা আকাশ থেকে বারে' গেছে, রাত থেকে অনেক স্বপ্নের টুকরো। কোনো কিছুরই থেয়াল হ'তো না, যদি না বছর দেড়েক সারে স্থী একদিন এসে বলতেন, 'জানো, শেফালি রায় এসেছে।'

আমৃল চন্তে উঠল্ম: 'কোথায় ?'

পাশের বাড়ি ছাড়া কোথায় দে আর আসতে পারে! স্ত্রী গলার

স্থারে স্থলভ একটি বিষাদ মাখিয়ে বললেন, 'কিন্তু ওর ভারি অম্থ। এখানে একটু হাওয়া বদলাতে এসেছে।'

স্থলভ কৌতৃহলের বশে বলল্ম, 'কী অন্থথ ?'

'একটি সস্তান নষ্ট হবার পর থেকে একেবারে ঝরে' গেছে, চেনা যায় না। মাসথানেক ধরে' নাকি ঘুস্থুসে জর হচ্ছে সন্ধেবেলা।'

খবরের কাগজের একটা খবর শুনছি এমনি নির্লিপ্ততার সঙ্গে সংবাদটা গ্রহণ করলুম। বিয়ের পর কোনো মেয়ে মোটা হবে বা কোনো মেয়ে রোগা হবে এতে আশ্চর্য হবার কী আছে ?

আমিও আশ্চর্য হতুম না, যদি না এর দিন তিনেক পর শেফালির সঙ্গে আমার মুখোমুথি দেখা হ'তো। আপিস থেকে ফিরে ঘরে ঢুকেছি, দেখি কে একজন অপরিচিত মহিলা একটা ঢালু চেয়ারে বলে' স্ত্রীর সঙ্গে করুল মিহি গলায় গল্প করছে। অপাকে স্ত্রীর শাণিত শাসন পাবার আগেই সরে' যাচ্ছিল্ম, কিছ অপরিচিত মহিলা সোজা হ'য়ে বসবার উভ্তমের মাঝে তু' হাতে তুর্বল একটি নমস্কার করে' শ্বিতহাত্তে বললে, 'নমস্কার!:চিনতে পারেন ?'

দেখে পারত্ম না, ভনে চিনলুম। বললুম, 'আপনি কি, মিসেস—' 'শেকার্মাল রায়।' শেকালি মলিন মূথে হাসলো।

'আপনার খুব অহথ ?'

'হাা।' শেফালি তার বাঁ হাতের পরিকৃট একটা শিরের উপরে ডান হাতের একটা আঙুল বুলুতে লাগলো।

বলনুম, 'এখন কেমন আছেন ?'

'ভালো নয়। এখানে যেদিন আসি, সেদিন অরটা হয়নি। ভাবলুম, সেরে উঠবো বৃঝি। কিন্তু পর্ভ থেকে আবার যে-কে-সে।'

তার नীর্ণতার দিকে চেমে থেকে বললুম 'এ-রকম কডদিন হয়েছে ?'

রোগা মুখে তার চাহনিটি খুব বড় মনে হ'লো। শেফালি বললে, 'এই মাস তিনেক।'

'মাস তিনেক !' কোটের একটা বোতাম ঘোরাতে-ঘোরাতে বলনুম, 'কিন্তু এতদিন আপনাকে দেখি নি কেন ?'

'দেখেন নি মানে?' শেফালি যেন কথাটা ধরতে পারলো না:
'আমাকে দেখবেন কি করে'?'

হাসিমুধে বললুম, 'আপনি জানেন না, গান আমি ভুনি নে, গান আমি দেখি।'

'ও! এতদিন আমার গান বাজারে দেখেন নি কেন তাই জিগগেস করছেন ?' শেফালি হাসলো।

'ই্যা, অহ্নখ তো আপনার তিন মাস, কিন্তু এর আগে হিসেব করে' দেখতে গেলে অন্তত পনৈরো-কুড়িখানাও রেকর্ড বেকতে পারতে। বাজারে। কী করছিলেন এতদিন, গ্রামোফোন-কোম্পানিই বা কি লালবাতি জেলেছে নাকি? মাঝখান থেকে আমাদেরই ক্ষতি, যারা মেসিন কিনে বসে' আছি, আর বসে' আছি মফহলে।'

'গান দেবো কি করে' ?' শেফালি মৃথ নীচু করলো। বললে, 'ওরা যে দেয় না আমাকে গাইতে।'

'কা'রা ?' কথাটা জিগগেদ না করলেও পারতুম।

শেকালি মৃথ তুললো না। ধীরে বললে, 'এ-বিয়ে আমার হ'তেই পারতো না, বদি না আমার বাবা খণ্ডরমশাইকে আগুরেটেকিং দিতেন যে বিরের পর ও-বাড়ি আমি গান গাইবো না কোনোদিন। ভেবেছিলুম একটু-আথটু বাজালে হয়তো দোব হবে না, তাই এসরাজটা নিয়ে গিয়েছিলুম। কিছ ও-বাড়িতে পদার্পন করার পরদিনই সেটাকে শাশুড়ি জলত উত্তানে উক্তে দিলেন।'

বজ্রাহতের মতো চেয়ে রইলুম।

বলল্ম, 'কিন্তু আপনার স্বামীও কি গান পছন্দ করেন না ?'

'স্ত্রীলোকের গান করেন না, কেননা তাঁর মতে গান আর এক প্রকারের স্ত্রীলোক সমশ্রেণীর।'

এতক্ষণে স্ত্রী চঞ্চল হ'য়ে উঠেছেন। বললেন, 'বলেন কি, এমন লোকও আছে নাকি সংসারে ?'

'আছে।' শেফালি অশুমনস্কের মতো বললে, 'নইলে সংসার বিচিত্র হবে কি করে' ?'

'তবে ক্লেনে-শুনে ও-জায়গায় বিয়ে বসতে গিয়েছিলেন কেন?' স্ত্ৰী তপ্ত, অসহিষ্ণু গলায় অসতর্কের মতো প্রশ্ন করে' বসলেন।

এর অবিশ্রি উত্তর নেই। কিন্তু প্রশ্নটাও অবাস্তর। কেনন। যে-বিয়ের জন্মে গানের এত হট্টগোল মেয়েদের, বোবা হ'য়ে থাকলেই যদি সেটা বিনা পরিশ্রমে সমাধা হ'য়ে যায় তো মন্দ কী!

ত্বী ব্ঝলেন প্রশ্নটা কিছু কঠিন হয়েছে। তাই অন্তর্গতার সঙ্গে বললেন, 'একা-একা আপন মনেও তো গাইতে পারেন, ছাতে, নিরালায়, মাঝরাতে ?'

শেকালি শৃষ্ম চোথে খোলা জানলা দিয়ে কডদ্র যেন চাইলো। বললে, 'একা-একা নিজের মনে গাইতে ভালো লাগে না, সে ভো সকলেই গায়, যে জানে না সে-ও। কিন্তু আমি চাই শোনাতে, কিন্ধা আগনি যা বললেন, দেখাতে — স্বয়ং স্প্টেকর্তা যা চান। বল্ন, আপনি যদি সভিক্তিক ভালোবাসেন', উত্তেজনায় শেকালি ক্রন্ত নিশাস ফেলতে লাগলো: 'তবে কি তা আপনি মনের মধ্যে পুষে রাখতে পারেন, উত্তেজ লাগলো: কবে কি তা আপনি মনের মধ্যে পুষে রাখতে পারেন, উত্তেজ বঞ্জার মতো সমস্ত পৃথিবী আপনার ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না ? আমি তো ভধু নিজেকে নিয়ে আমি নই, সমস্তকে নিয়ে আমি। নিজের অক্তেতে তো চোধের জলই আছে, গান কেন ?'

বিষাদের কুয়াসাটা উড়িয়ে দেবার জ্বন্মে বললুম, 'আপনার সেই গানটা আজ একবার শুনবেন ?'

'না, দরকার নেই। আমি এখন উঠি। আপনি এই আপিস থেকে এসেছেন, জামা-কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম করুন।'

ভঙ্গুর, বিশীর্ণ কতগুলি রেখায় খণ্ড-বিখণ্ড হ'য়ে শেফালি উঠে দাঁড়ালো। গান ফুরিয়ে যাবার পর পিনের সজ্মর্যে ডিস্ক্-এ যে খানিক কর্কশ আওয়ান্ধ বেরোয়, যদি বলি, শেফালির শরীরে সেই কর্কশতা, তবে তাকে আপনারা কিছুটা বুঝতে পারবেন হয়তো।

এথানে তার অস্থ্যটা আরে। জটিল হ'য়ে উঠলো, তাই তাকে ফের ফিরে যেতে হ'লো কোলকাতায়, তার বাবার কাছে।

সেদিন রাজে, স্ত্রী যথন খোকাকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, চুপিচুপি জাগিয়ে দিলুম শেফালিকে, সেই ফুলস্ত শেফালিকে। কতদিন তাকে দেখি নি। আজ দেখলুম, এতটুকুও সে মান বা শীর্ণ হয় নি, গানের জ্যোৎস্থায় শরীরে তার সেই তরল তরঙ্গিমা। সেই তার কপালে আভা, মুখে রক্তিমা, বুকে উদ্বেশতা। সমন্ত শরীর যেন প্রার্থনার মতো কোমল, উক্তুসিত। আবার তাকে দেখলুম, কতদিন তাকে দেখিনি।

খ্রী বিরক্ত হ'য়ে বললেন, 'এ কী কাণ্ড! পাড়ার লোক যে পাগলা-গারদ ভাববে।'

পরদিন, তাঁর ঘোরতর সন্দেহ দাঁড়ালো, যথন দেখলেন আপিস থেকে ফিরে কের পান দিয়েছি।

'কাল রাতে ব্রি এই গানটাই দিয়েছিলে ?' লুকোলাৰ না। 'কেন, আর গান নেই ?' 'আছে।' 'তবে ?' স্ত্রী ধমক দিয়ে উঠলেন। 'জানি না।'

সত্যিই জানি না। কিন্তু আপ্নারা জানেন, না-জানারো একটা সীমা থাকা উচিত। ভবিশ্বং না জেনে আমি যখন-তখন ঘ্রিয়ে-ঘ্রিয়ে শেকালিকে দেখতে লাগল্ম। আপিসে উপরালার থেকে যখন ধমক খাই, যেদিন অনেক খরচ হয়ে' যায়, যখন রাত করে' কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ওঠে, এবং যেদিন সত্যিই কোন কারণ থাকে না। কিন্তু ভাবতেও পারিনি শেকালির অপমৃত্যুর জন্মে আমিই দায়ী হবো।

স্থী একদিন তেরিয়া হ'য়ে বললেন, 'তথন না বলতে একটা স্থাকা, বিচ্ছিরি ঢলে'-পড়া গান—'

'কতো কথাই তো আমরা বলি', দার্শনিক হবার চেষ্টায় বলনুম, 'আর যা বলি তা বলবো না বলে'ই বলি।'

'ঐ তো হাড়-বার-করা কেলে-কিসকিন্দি চেহারা', শেফালি যেখানটায় সেদিন বদেছিলো সেই দিকে হাতের একটা ভঙ্গি চালনা করে' স্ত্রী বললেন, 'ওর আর আছে কী ?'

স্ত্রীলোকমাত্রেই সকীর্ণজীবী, তা আমার আগে আরো বড়ো-বড়ো দার্শনিকরা বলে গৈছে। তারা ঘূরছে শুধু বর্তমানের ডিস্ক্-এ; তাদের না আছে অতীত, না আছে ভবিশ্বং, না স্থতি, না বা স্থপন। তাই বর্তমান নিয়েই তিনি সম্ভট থাকুন, আমি আমার সেই সকীতময় অতীতের একাকীত্বে ফিরে যাই।

চা-টা আশাহরপ গরম না অহচিতভাবে ঠাণ্ডা এই নিয়ে স্থীর সক্ষেক্ষাকার একটু বচসা হ'লো, এর চেয়েও তুচ্ছ কারণে আপনাদের হ'য়ে থাকে। কিন্তু তথুনি আপনারা গ্রামোফোন বাজাতে বসেন না। ঐথানেই আমার ভূদ হয়েছিলো, আমি তক্ষ্নিই, সকালবেলাতেই,

গান দিলুম, আর আপনাদের বলে' দিতে হবে না, শেফালির গান।

সিগরেটটা ঠোঁটে করে' পাশের মরে দিয়াশলায়ের সন্ধানে গিয়েছিলুম, স্ত্রী কথন ঘরে ঢুকেছেন টের পাই নি। হঠাৎ একটা তীত্র আর্তনাদ শুনে ফিরে গিয়ে দেখি স্ত্রী ডিস্ক্থানা মেঝের উপর আছড়ে ফেলে ভেঙে টুকরো-টুকরো করে' দিয়েছেন।

তথন আমার বদলি হবার সময়। উপরালার কাছে অনেকে অনেক রকম তদ্বির করে' থাকে, কেউ চায় কোলকাতার কাছে, কেউ চায় সন্থার জায়গা, কেউ একেবারে দেশের বাস্ততে। আমি গিয়ে বললুম, আমার প্রার্থনা খ্ব বিনীত, আমাকে এমন জায়গা দাও, যেখানে ইলেকট্রিসিটি আছে, সে টাল্লাইলই হোক কি বরিশালই হোক। প্রার্থনা মঞ্জুর হ'লো। তাই রেকর্ডসমেত গ্রামোফোনটা এক-পঞ্চমাংশ দামে এক প্রোবেশানারি ডিপ্টির কাছে বেচে দিয়ে এখানে তারো চেয়ে বর্বর, তারো 'চেয়ে শৈশাচিক, এক রেডিয়ো খুলে বসেছি।

## হপুর হ'টো

ঈশ্বর কথন যে তাঁর মানবসস্ততির উপর প্রসন্ন হ'ন্নে ওঠেন বলা মৃদ্ধিল। হঠাৎ টেলিগ্রাম এলো কোম্পানির ঘুমস্ত কে-এক পার্টনার বার্লিনে না বার্মিংহামে মোটর উস্টে মারা গেছেন, ছ'টোর সমন্ন আপিস তাই ছুটি হ'ন্নে যাবে।

বেম্পতিবার — এমন দিনে ছপুর থাকতে বাড়ি ফিরে গিয়ে সটান ঘুম্নো যাবে, এটা প্রায় একটা অলৌকিক ঘটনা, আকাশে ধ্মকেতু ওঠার মতো। তার উপর, আজ অনেক মারামারি করে' নতুন লেপ পাড়া হয়েছে, কোমল সেই উত্তাপের তলায় কুগুলায়িত হ'য়ে ঘুমোনো, শীতের স্থিধ রোদে প্রফুলর কাছে সমস্ত পৃথিবী আজ সত্যোজাত মনে হ'লো।

প্রফুলর বাসাটা সহরের দক্ষিণে, বড়ো রান্তার উপর। নিচেটার দোকান, গলি-মতন থানিকটা স্থড়ঙ পেরিয়ে গিয়ে ভাইনে সিঁড়ি; উপরে তিনথানা ঘর নিয়ে তার সংসার। বছর পাঁচেক হ'লো তার বির্নেহয়েছে কিন্তু স্ত্রীকে অহোরাত্রিক পাচ্ছে সে মোটে বছর দেড়েক হ'বে, গত জুলাইয়ে মাইনে তার ত্রিসংখ্যেয় হ'য়ে উঠলে দেশের বাড়ি থেকে মুয়য়ীকে যথন সে নিয়ে এলো। কিন্তু কোলকাতায় একশো টাকা মাইনেতে কী কুলোয় বলো! প্রফুলকে এখনো মাঝে-মাঝে লুকিয়ে সেকেণ্ড ক্লাশ ট্রাম চাপতে হয়।

মুনারী এখন হয়তো বালিশে ভিজে চুল ছড়িয়ে খুমিয়ে আছে,

অনাবৃত বাছর উপর কোন সৌভাগ্যবান ঔপক্যাসিকের একটা বই রয়েছে ছত্রখান হ'য়ে। কিমা জানলার ধারে বসে' সে কোলাহল-কল্পোলিত কোলকাতা দেখছে, তার কাছে সেই রহস্তময় কোলকাতা, থাঁচার পাথির কাছে যেমন স্থামল বনাভাদ। কিমা, হয়তো আজ আর ঘুম আসেনি, হাতে আর কোনো কাজ না পেয়ে জলথাবার তৈরি করতে বসেছে; বিছানা-পাতা, চূল-বাঁধা তার সাক্ষ, হয়তো-বা বন্দী একা ঘরে মান শীর্ণ মুথে নথ দিয়ে দেয়ালের সে চূন আঁচড়াছে!

কী অপরিমিত খুসিই সে হ'বে যদি প্রফুল্লকে এখন দেখতে পায়! দুখর করুন, সে থেন এখন ঘুমিয়ে থাকে, ঘন পাতার আড়াল থেকে খালিত একটি স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালেখার মতো তার ঘুমন্ত সেই শান্তি কী করে' যে সহসা উচ্চুসিত ও অজম্র রোদ্রে ম্রন্ত-বিম্রন্ত হ'য়ে টুঠবে তাই প্রফুল একবার দূরে দাঁড়িয়ে দেখবে।

সম্বর্গণে সে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেলো উপরে। কড়া নাড়তে হ'লো না, দরজাটা কেমন নিজে থেকেই খুলে গেলো আচমকা। চৌকাঠ গেরিয়ে ঘরে চুকতেই প্রফুল কেমন থম্কে থেমে গেলো। ঘরটা যেন অসম্ভব রকম সাজানো, এমন প্রথর পরিচ্ছন্নতা সে যেন অনেক দিন লক্ষ্য করেনি। মেঝেটা মুমন্ত্রীর নথের মতো ঝকঝক করছে। টেবিলটাতে অকল্পপ্রিত বিশৃষ্থলার এতটুকু একটা রেখাও কোথাও দেখা যাচ্ছে না, ঘরের আসবাবগুলো দম্ভরমতো জ্যামিতিক সামঞ্জন্ম রেখে সাজানো। থাটের উপর বিদ্যানটাতে অকিঞ্চিংকর একটা কুঞ্চনও কোথাও নেই, পারের নিচে নতুন লেপ ভূপাকার হ'য়ে আছে ফ্রীত সফেনতায়। গোপন নিঃশক্ষতা দিয়ে সমন্ত ঘর যেন পরিপূর্ণ। দেয়ালগুলো এত বেশি সাদা, সমন্ত্র এড বেশি শুক্ত ও পরিপার্য এত বেশি শৃক্ত যে কণকাল প্রফুলর রীতিমন্ত ভন্ধ করে' উঠলো।

নিজেকে দে আর লুকিয়ে রাখতে পারলো না। অনাবশুক উচু গলায় ডাক দিলে, 'মিয়।'

এক সেকেণ্ড, হুই, তিন — কোনো,সাড়া নেই।

প্রফুল্ল তাড়াতাড়ি — যেন আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে — পাশের ঘরে দাঁড়ালো। এটার এককোণে একটা টেবিল, তাতে তাদের চায়ের বাসন সাজানো, আচারের বোয়ম, মশলার শিশি, মাধনের কোটো। এমন পরিচ্ছর, ছোঁয় তাদের সাধ্য কী! ও-পাশের আলনাতে গায়ে-গায়ে ঘেঁসাঘেঁসি করে' থরে-থরে কাপড় সাজানো, অত্যগ্র নির্ভান্ধ, যেন কোনোদিন ওদেরকে পরতে হ'বে না। পশ্চিমের দেয়াল ঘেঁসে টানা একটা বেঞ্চির উপর ট্রাঙ্ক আর স্থাটকেসের সারি, তালা-লাগানো, বিচিত্র ঢাকনা-দেয়া, যেন কতো রাজার রাজত্ব রয়েছে ল্কিয়ে। কোণে জলচৌকির উপর লক্ষীর বাধানো ছবিটি পর্যন্ত ছ'য়ে আচে। কিন্তু সমুন্তী কোথায় প

প্রাফুল এবার চিহ্নহীন, ধূসর গলায় ডাক দিলে: 'মিছ।' আর নিজ্ঞেরই গলার স্বরে তার ধাবমান রক্ত যেন সমস্ত শরীরে থেমে জর্মে' ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো।

আরো তাড়াতাড়ি, যেন ভূমিকম্প থেকে প্রাণপণ পালিয়ে যাছে, প্রফুল্ল ছুটে এলো রান্নাঘরে। কোথায়! মাটির উন্থনটা শুকিয়ে খটখট করছে, কখন পাট ভোলা হয়েছে, মেঝেতে জলের রেখাটি নেই। তাকের উপর বাসনগুলো এমন পরিপাটি করে' সাজানো, যেন রাত্রে আর রান্নাকরে' থেতে হ'বে না। ঘরের বাইরে খোলা কলের পাশে হাতল-হীন ভাঙা একটা কড়ার মধ্যে সকালবেলাকার ছাই রয়েছে জড়ো হ'য়ে, যেন এই উন্থনের শেষ পরিচয়!

কাছেই বাধরুম, এগিয়ে ষেতেই ভেজানো দরজাটা আলগোছে খুলে

গেলো; উকি দেবারো কিছু নেই, শুকনো শৃষ্ঠতা রয়েছে ছড়িয়ে প্রফুল্ল চোথে উত্তাল অন্ধকার দেখলো, কোথায় মৃন্ময়ী ? যেন ছিঁছে পড়ছে সে আকাশ থেকে, অপার শৃষ্ঠে আত্মহারার মতো সে ডেকে উঠলো: 'মিহু, মৃন্ময়ী!' অন্ত পায়ে এ-ঘর থেকে ও-ঘর ছটোছটি করছে লাগলো, কোথায় সে লুকিয়ে রয়েছে! নিচু হ'য়ে থাটের তলাটা সে দেখলে, শুধু পা-পোষটা রয়েছে ঢোকানো। দরজার পাশ, দেয়ালের কোণ, আলনার আড়াল — এমন-কি দেরাজটা পর্যন্ত সে টেনে দেখলো। কোথাও তার একগাছি চূল পর্যন্ত পড়ে' নেই! প্রফুল তরতর করে দিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলো নিচেতে, রাস্তায়, কোথায় সে যে যাছে তাজানে না, আবার তথুনি রাস্তা থেকে উঠে এলো উপরে। পরিপাটি বিছানাটা রাচ্ হাতে তছনছ করে' দিলো, লেখবার টেবিলটা স্থূপাকার করে' তুললো, হাতের কাছে যে জিনিস সে কুড়িয়ে পেলো, নিরুত্তর অসাড় জড় পদার্থ, সব ছুঁড়ে দিতে লাগলো এখানে-সেথানে, বলো, কোথায় মৃগ্রয়ী? দেয়ালে ঘুষি মেরে মাথা ঠুকে রুগ্রমান অসহায় কঠে সমস্ত মৃক শৃষ্ঠকে সন্থোধন করে' সে আবার ডাকলো: 'মিহু, মৃন্ময়ী!'

কিন্তু মৃদ্ধিল এই, গলা উচিয়ে বেশি দ্ব ভাকা যায় না, লোকে শুনলে বলবে কী! এ তো আর ঘটা ক'রে বলা চলবে না যে স্ত্রীকে মশাই শুঁলে পাচ্ছি না — অন্তত বলায় তো কোনো মহত্ব নেই। এমনি হয়তো কাছেই কোথাও গেছে, কতক্ষণ পরেই ফিরে আসবে। তার জন্ম এরি মধ্যে এমন একটা অকারণ কেলেনারি বাধিয়ে তুলেছে ভাবতে প্রফুল্লর হাসি পেলো। বিছানাটা সামান্ত টান করে' সে একপাশে বসলো, জুজোর ফিতে খুলতে নিচু হ'লো আধ্থানা।

কিছ কোথায়ই বা দে যেতে পারে, কাছে, কভকণের জন্তে! চম্কে সোজা হ'বে ছই পারে দে অটল উঠে দাড়ালো। এত বড় কোলকাভার কেউ তার পরিচিত নয়, না আত্মীয় না প্রতিবেশী। এ-ঘর থেকে ও-ঘর, এ-জানলা থেকে ও-জানলা, এই রাস্তায়ই তার পৃথিবী আহ্নিক ঘূরে যাচ্ছে, আজ সমানে দেড় বছর। তার মধ্যে গুনে তিন দিন হয়তো সে তাকে বায়স্কোপে নিয়ে গিয়েছিলো, আর একদিন সন্তা কি-একটা স্বদেশী মেলায়। এই তো তার কোলকাতার সঙ্গে সাক্ষাৎকার। সেই ভীক্ন মেয়ে আজ্ব নিঃসঙ্কোচে তৃপুরের রাজপথে নিক্লেশ বেরিয়ে পড়েছে এই বা বিশ্বাস করবার হেতু কোথায়?

অন্ধ, উন্নত্তের মতো প্রফুল আবার নিচে নেমে এলো। উপরের জানলা থেকে আনি-অন্ত দেখা যায় না, তাই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আর্ড, উদ্ভান্ত চোধে দে বহুলীকৃত জনতার মধ্যে কাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো। কত ট্রাম আর বাস, ট্যাক্সি আর রিক্শ, ঘ্র্গামান চাকায় উদাসীন ক্রততা, কিন্তু কোথাও সেই কালো, কৌতুকোজ্জল চোথের কণিকত্তম পলকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। পাগল! একা-একা রাস্তায়ই বা সে নেমে আসবে কি করে'? সামাল্য একটা ফিরিয়ালাকে যে উপরে উঠতে দেয় না! প্রফুল ছুই দুচ্ হাতে মাথার চুলগুলি সহসা সবলে টেনে ধরলো — এটা হ'লো কী?

কে একজন সমবিদনার হারে জিগগেস করলে: 'কি হয়েছে মশাই ? কিছু হারিয়েছেন ?'

ভাসমান অবোধ চোথ মেলে প্রফুল তার দিকে তাকিয়ে রইলো ক্ষণকাল।

'পকেট-কাটা গিয়েছে বৃঝি ? কত ছিলো মানিব্যাগে ?'

প্রফলন বৃক্টা ঠেলে উঠছিলো, কিন্তু কী বলবে তাকে? বলবে, আমার স্ত্রী হঠাৎ কোথায় চলে' গেছে মলাই, আকাল-পাতাল কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। ছি, ছি, ছি — প্রফল এক লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে উপরে উঠে এলো।

নতুন আর কোনো অভাবনীয়তা নেই, শৃশু ঘর এক হাঁটু হ'য়ে পড়ে' আচে।

এখন সে করে কী ? পুলিশে খবর দেবে ? সে একটা কী বিশ্রী জানাজানি হ'য়ে যাবে সহরময়; আর কোনো খবর নেই, হয়তো বড়ো-বড়ো হরফে বেরিয়ে যাবে কাগজে, প্রফুল্লর স্ত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে নিরুদ্দেশ। সে তখন তার শোকের চেয়ে লজ্জা হ'য়ে উঠবে ভয়াবহ। তবে, হাঁসপাতাল ঘুরে বেড়াবে ? সেখানে কী ? হঠাৎ যদি তার কোনো তুর্ঘটনাই হ'য়ে থাকে, যাতে তার হাঁসপাতালের পথ ব্রন্থ হ'য়ে এসেছে, তবে বিছানায় এতটুকু একটা ভাঁজ নেই, সমন্ত ঘর তুলি দিয়ে আঁকা, কোথাও একটা জিনিস এক ইঞ্চি সরে বসেনি!

প্রফুল নিজেকে ভারি একা মনে করলো।

অসংলগ্ন আঙুলে এটা-ওটা নাড়তে-নাড়তে টেবিলের স্থূপের তলা থেকে সে একটুকরো কাগজ বা'র করলে। সহু ভাঁজ করা, টাটকা কালিতে লেখা — আশ্চর্য, মুমায়ীরই অক্ষর। পুলকিত চোখে, চমকিত চোখে, নিপালক চোখে প্রফুল্ল তিনবার সেই চিঠি পড়লে। তাতে লেখা:

আমি চললুম। বাঁ দিকের দেরাজে তোমার কীচাবি রইলো। আর দৌশের তলায় ঢাকা রইলো তোমার খাবার। ইতি—

मुत्राष्ट्री

জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রাফ্ল যখন তার চারপাশের জিনিসগুলোকে তাদের স্বকীয় স্বায়তনে অহভব করলে, টান দিলো বা দিকের দেরাজ: স্তিয়, দেখানে চাবি।

चात्र मत्वर तरे, श्रम् विहानाम् एडए भएला।

কিছ, স্বর্গে-মর্তে কোথায় সে যেতে পারে কোলকাতায় ? এহ প্রথর দ্বিপ্রচরে, নিঃসন্ধ, নিম্পরিচয় ? প্রফুল্ল হঠাৎ শাদা একটা আগুনেব শিথার মতো সোজা হ'য়ে দাঁডালো। দেখলো, ও-পাশের ঘরের পশ্চিম দিকের জানলাটা খোলা।

সমস্ত চিস্তা তার ঘূলিয়ে কাদা হ'য়ে উঠলো। জানলার মধ্য দিয়ে সে যেন একটা আভক্ষময়, অন্ধকার গহবর দেখলে।

এ-জানলারই ঠিক মুখোমুখি আরেকটা জানলা, পাশের বাড়ির। কয়েকমাস আগে মৃন্ময়ী তাকে নালিশ করেছিলো যে এ-জানলায় আর নিশ্চিন্ত হ'য়ে দাঁডানো যায় না, পাশের বাড়ির কে একটা বেকার লোক ও-পারে বসে' অহোরাত্র সমানে সিগরেট টানছে; আর তার চাউনিটা ব্যাটেই বিনত নয়। সেই থেকেই কাঠের জানলাটা প্রফুল্প চিরজন্মের জন্মে বন্ধ কবে' রেখেছিলো। ঘরে তাতে একটু কম আলো হ'তে পারে, কিন্তু ঘনতা ও শান্তি থাকবে অব্যাহত। মৃন্ময়ীকে থেপাবার জন্মে কথাবার্ডার শিথিল কোন ফাঁকে প্রফুল্প সেই অজ্ঞাতকুলশীল প্রতিবেশীকে মাঝেশ্যাঝে ইন্দিত করতো বটে, কিন্তু সাহস করে' তবু জানলাটা খুলে দিতে পারতো না। মিল্রি ডাকিয়ে জানলাটার সর্বাচ্চে পেরেক ঠুকবার কথাও সে একবার ভেবেছিলো, কিন্তু সে যেন নেহাৎ মৃন্ময়ীর গালেই চড মারা হয়। কিন্তু আজ্ব এ কী সর্বনাশ! আলোয় ঘর যে অজ্কলার হ'য়ে গেছে।

প্রভৃত, প্রবল রাগে প্রফুল্ল যেন নিমেষে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো। কিন্তু সে তার পরাহত স্বামিষের প্রতিশোধ নিতে এক মুহুর্তও দেরি করলো না।

লোকটার সে নাম জানতো, অবনীনাথ দত্ত, যদিও তার সঙ্গে মুখোমুখি কোনো দিন আলাপ হয় নি। সটান সে তার বাড়ির দরজায় গিয়ে সবলে ধাকা দিলে।

কাঁচা ঘূম ভেঙে কে-একটা লোক বিরক্ত মুখে খুলে দিলো দরজা। বললে, 'কোন শালা ভাকাত পড়লো রে বাড়িতে ?' কথাটা গামে না মেথে প্রফুল্ল ব্যন্ত, উত্তপ্ত গলায় বললে, 'অবনীবাবু বাড়ি আছে ?'

লোকটা প্রফুল্লকে চিনলো। নম, কুন্ঠিত মুথে বললে, 'না। তিনি এইমাত্র বর্ধমান চলে' গেছেন।'

প্রফুল্প থেন টলতে লাগলো ভিতরে-ভিতরে। বললে, 'না, বাড়ি আছে, তুমি তাকে ডেকে দাও।'

'সে কি কথা বাব্ ? আমিই তাঁকে রান্তা থেকে ট্যাক্সি এনে দিলুম।'
ঠিকই তো, বাড়িতে বসে' থাকবার সময় তো এ নয়। প্রফুল্ল পাংশু,
পীড়িত মূথে জিগগেস করলে, 'কোন জায়গা বললে ?'

'বর্ধমান।'

'ঠিক জানো ?'

'অম্বত তাই তো ওনলুম।'

'ক'টার সময় ট্রেন ?'

'ট্যাক্সি করে' যথন গেছেন তথন শিগ্গিরই ট্রেন ছেড়ে যাবে।'

'একা গেছেন বলতে পারো?' প্রফুল্প কানে-কানে বলার মতে। করে' বললে।

'ব্দত আমি দেখিনি বাবু।' লোকটা যেন হাসলো একটু লুকিয়ে: 'দ্ধৰে একা যাবার ছেলে সে নয়।'

'তার মানে ?' প্রফুল একেবারে তার হাত চেপে ধরলো।

'মানে—' লোকটা চেঁচিয়ে উঠলো আকম্মিক: 'এ কি, আমাকে আপনি মারতে এসেছেন নাকি বাড়ি বয়ে' ?'

মৃহুর্তে হাত ছেড়ে দিয়ে প্রফুল রান্তায় ছুটে এলো ও বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে' চনমান প্রথম বাস্ থামিয়ে উঠে পড়লো আচম্কা।

ব্যাকটার হাত পাতলো।

প্রফুল পকেটে হাত ডুবিয়ে বললে, 'হাওড়া।'

এ-বাস হাওড়া যাবে না। আর গেলেই বা কি, বর্ধমানের ট্রেন কথন না-জানি ছেড়ে গেছে। আর তারা রর্ধমানই গেছে কিনা কে বলবে? আর সেথানে গিয়ে তাদের দেখা পেলেও বা কী এগোবে? নির্লজ্জের মতো সে মারামারি করবে, না, মোকদ্দমা আনবে কাপুরুষের মতো? চলে'ই যদি সে যেতে পারলো তো যাক, ধ্লোর পিছনে আর ধাওয়া করা কেন? বিসজিত প্রতিমার রাংতা আর খড়ের আঁটি নিয়ে সে করবে কী?

ভালো করে' না থামতেই প্রফুল্ল লাফিয়ে নেমে পড়লো বাস থেকে। রাগটা তার অবনীর উপর না হ'য়ে মৃন্মীর উপরই তো হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে আইন মৃন্মীকে ক্ষমা করলেও সে কক্ধনো ভূলু করবে না। অতএব, ধরণী দ্বিধা হও, আমিই নেমে পড়ি।

প্রায় তার ঘরে ফিরে এলো, যেন এক নিখাসে অনেক বয়েস পেরিয়ে। কিন্তু ঘরে ফিরে এসে শরীরে সে তার রাগের কোনোই লক্ষণ দেখতে পেলো না, বিপর্যন্ত বিছানায় একেবারে লুটিয়ে পড়ে' অবৌধ শিশুর মডো ফুলে-ফুলে অসহায় কেঁদে উঠতে লাগলো।

কেন চলে' গেলো মৃন্নন্ধী, চোথের থেকে ঘুম যেমন চলে' যান্ন ? কিছ কেন, কেনই বা দে যাবে না ? সোনালি রোদে ঝিল্কিয়ে-ওঠা রূপোলি ঝর্ণা — এই মৃন্নয়ী, তার শরীর যেন লাবণ্যের লঘু একটি ধারা নেমে এসেছে। কতো তার সাজবার সথ, আর সাজলে তাকে কী ইক্রাণীর মতোই না-জানি মানাতো, অথচ তার জম্মে কী সংগ্রহ করতে পেরেছিলো প্রফুল্ল ? আর সে ছাড়া মৃন্নন্ধী কার কাছেই বা চাইবে ? আল তিন দিন ধরে' তার কাছে সে কুছুমের একটা শিশি চাইছে, বাজে অপব্যর হ'বে বলে' সে গা করে নি । কডো তার পরবার সথ — সামান্ত আটপোরে

সাড়িতেই তার কান্তি শ্রীমতী হ'মে ওঠে বলে' চোথ ঠেরে চিরকাল দে তাকে ঠকিয়ে এসেছে। কিন্তু সে তা ভনবে কেন? কোন দেবতা শুনেছে নৈবেগহীন নিবেদনে, কেবলমাত্র আত্মার আহুতিতে? যাবেই তো দে চলে' এই স্বাদহীন বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন অন্তিত্বের অন্ধকুপ থেকে। কী কুক্ষণে দে পাড়ার ব্যাঙ্কে একটা খাতা খুলেছিলো। অঙ্কের মোহে পড়ে' সে আর যোগফলের দিকে তাকিয়ে দেখেনি। দিনে-দিনে বালুকণা কুড়িয়ে দে আজ বিন্তীর্ণ মরুভূমি স্বষ্ট করেছে দেগ়। তাই দে রূপণ, ৵ঠোর, সঙ্কীর্ণ হ'য়ে এসেছিলো ক্রমে-ক্রমে, সামান্ত একটা কুস্কুমের শিশি দে তাকে কিনে দেয়নি। সে ছিলো রৌলে পাথা-মেলে-দেয়া পাথি, তাকে সে দেয়াল দিয়ে দলিত করে' রেখেছিলো। বায়স্কোপ দেথবার নামে সে মেতে উঠতো, এখনো জত কোনো গাড়িতে উঠতে পেলে খুসিতে দে ঝলমল করে' ওঠে, ছুটিতে নতুন কোনো একটা জায়গায় যাবে ভনলে দেড় বছর ছেড়ে অনস্তকাল পর্যস্ত সে আনন্দে প্রতীক্ষা করতে পারে। অথচ তাকে কোলকাতার বাইরে আর-কোথাও নিয়ে যাওয়া দূরের কথা, কোলকাতাকেই তার কাছে প্রফুল বোজানো একটা বইয়ের মতোই নির্থক করে' রেখেছিলো। বরং ভাকে সে নির্লজ্জ শাসন করতো, রাস্তার ধারের জানলার কাছে অক্তমনস্কের মতো এসে দাঁড়ালে, ধমকাতো যদি শে বেড়াবার বায়না ধরতো, গম্ভীর মুথে শাল্প আওড়ে দিতো যদি সে তরল বিলাদিভায় শরীরে আনতে চাইতো লহর আর লঘুভা। অথচ তার উপায় চিলো, বেকার বদে'-বদে' দে নির্থক সিগারেট থেয়ে পয়সা উড়োয়নি। কিন্তু অপসঞ্চয় যে অপব্যয়ের চেয়েও শোকাবহ। তাই সে ठिकरें करदरह, ठल' शिरवरह। की पिरवरह तम मुनाबीरक, এই निश्वद्रक নিৰ্ম্মনতা ছাড়া? তার কোলে একটা ক্রীড়নক শিশু পর্যন্ত নেই যাকে নিয়ে দে অবসর বিনোদন করে। কী করবে দে এখানে থেকে, এই মৃত

দেয়ালের ক্ষ্ণতায় ? হায়, চারদিকে সে শুধু দেয়ালই গেঁথে রেথেছিলো, কিন্তু চেয়ে দেখেনি কোথায় একটি জানলা রয়েছে থোলা।

কিন্তু শেষকালে অপদার্থ, অকর্মণ্য, অনাবশ্যক ঐ লোকটার সঙ্গে সেচলে' যাবে এই কথা ভাবতেই যেন একটা তীক্ষ ছুরি প্রফুল্লর বৃকের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত রক্তাক্ত দাগ রেখে গেলো। ক্ষিপ্তের মতো উঠে পড়লো এক বটকায়। কিন্তু চলে'ই যদি সে যেতে পারলো, ভবে লোকটা পদার্থ কি অপদার্থ তা নিয়ে বিচার করে' কোনো ফল নেই। সমুদ্রে যে ভোবে, হাভের কাছে থড়কুটো পেলে সে কখনো তার ওক্ষমেন্দরে যে ভোবে, হাভের কাছে থড়কুটো পেলে সে কখনো তার ওক্ষমেন্দরে নেথে না। চলে' আসতে পেরেছে তো অবাধ হাওয়ার মধ্যে, অজম্ম আকাশের নিচে, নীল উন্মুক্তভায়। পাখা ভো মেলে দিতে পেরেছে ত্রস্ক, বাটকার প্রলোভনে। এই তো পরম, জীবনের সন্ধানে এই ত্রিবার অভিসার। পরে কী হ'বে তা নিম্বে প্রাক্ষণাচনা করার মতো মূর্যতা আর কিছু নেই — প্রফুল্লরই বা পরে কী হ'বে ?

প্রফুল আন্তে-আন্তে তার বাঁকানো বেতের ইন্ধিচেয়ারটাতে এসে বদলো, শোকাকুল শান্তিতে গা এলিয়ে দিলো আন্তে-আন্তে। দিন অবদর হ'য়ে আদছে, রাগের পর প্রফুলরো মনে এখন ব্যথার স্মিঞ্জা। বাইরে দড়িতে মুন্ময়ীর শৃত্য একটা সাড়ি শুকোতে দেয়া হয়েছে, এখনো মরে নেয়া হয়নি, সেই সাড়িতে মুন্ময়ীর কৃশ শরীরের ঘুমন্ত কোমলতা যেন সে দেখতে পেলো আর তার বৃক্টা মথিত হ'য়ে উঠলো দীর্মমাসে। এখান থেকে দেয়ালের টানা আয়নাটা চোখে পড়ে, চুল বাঁধবার সময় কালো ফিতে দিয়ে কেশমূল ঘিরে সেই ফিতে ফের দাঁত দিয়ে তার চেপেধরা যেন আয়নাতে সত্য আঁকা আছে — সেই তার খোঁপা ফোলাবার সময়কার উর্ধা-উৎক্ষিপ্ত বাছ! ফুলদানিটাতে ফুল রয়েছে শুকিয়ে, তার চলে' যাওয়ার বেদনায় য়য়য়াণ। স্বেরর কোণে তার শেষ পরিত্যক্ত মিলন

সাড়িটি যেন তার শেষ মুহুর্তের নিরুত্তর সাথীর মতো পড়ে' আছে। সে চলে' গেছে এ কথা যেন এখনো বিশাস করা যায় না, অথচ এখানে থাকবেই বা সে কিসের আকর্ষণে ?

বিকেলের ঝি এলো নিয়মিত, কাজে হাত দিলে। সংসারে কোথাও এতটুকু বাতিক্রম হয়নি। নিচে, রাস্তায় জনপ্রবাহ তেমনি উত্তাল বাস্ততায় আলোড়িত হ'য়ে উঠেছে। এখুনি দোকানে-দোকানে আলোজনে' উঠবে, বায়জোপ স্বক্ষ হ'বে, কত হাসি আর হুলোড় পথে-বিপথে। কেন গোঁজ নিতে আসবে তার এই ক্ষতাক্ত ক্ষতির পরিমাণ! অন্ত দিন হ'লে কথন সে বেরিয়ে যেতো বাড়ি ছেড়ে, ঐ জনতরক্ষেরই একটা ফেনা, কী মুক্তি, কী পূর্ণতা — আর আজ কিনা সে শৃত্য, নিরামন্দ ঘরে মলিন সন্ধ্যায় একাকী বুসে' রয়েছে অসহায়!

ঘরের হাল দেখে ঝি পিছিয়ে গেলো। বললে, 'মা কোথায় ?'

প্রফুলর বৃক ঠেলে বিপুল কানা উথলে উঠতে চাইলো। কিন্তু ঝির কাছে আত্মসম্বরণ না করাটা ভালো মনে হ'লো না। যাই হোক, সামান্ত একটা ঝির সঙ্গে নিজের স্ত্রীর চরিত্র আলোচনা করতে বসবে প্রফুল এমন নিষ্ঠুর নয়। তাই কী বলবে কিছু ভেবে না পেয়ে মুখে যা এলো তাই সে বলে ফেললে: 'থিয়েটারে গেছেন।'

বিধ সামায় অবাক হ'মে বললে, 'থিয়েটারে ! তুপুরবেলায় থিয়েটার কি গো!'

'হাঁা, লখা পালা — হপুর হু'টোর থেকে স্ফল।' প্রফুল্ল এক্টা দীর্ঘ-নিখাস ফেললে।

এই উজ্জরে ঝি ঠিক সম্ভষ্ট হলো কিনা বোঝা গেলো না। একে-একে সে ঘর গুছিয়ে দিতে লাগলো। বললে, 'আপনার চা করে' দেবো ?'

ভারই ভো ৰাড়ি, ভারই ভো ঘর, ভারই ভো উপার্জন — মুনায়ী চলে'

গিয়েছে সত্তেও তো বাঁচতে হ'বে পৃথিবীতে — তাই তার বরাদ এক পেয়ালা চা সে থাবে না কেন? উদাসীন, বিস্থাদ গলায় বললে, 'নিম্নে এসো।'

ঝি চা করে' আনলো। পেয়ালায় চুম্ক দিতেই প্রফুল্লর মনে পড়ে' গেলো টোপের ভলায় মুমায়ী থাবাব ঢেকে রেখে গেছে, তার বিদায়ের শেষ পরিহাদ। আশ্চর্য, মুমায়ী চলে' গেলেও তার থিদে পাবে, ঘুম আদবে, আবার ঘুম ভেঙে কাল ভোরে আপিদ করতে হ'বে। মুথে হাসি টোনে কথা বলতে হ'বে, শৃত্য সন্ধ্যায় বায়স্কোপে গিয়েও বসতে হথুরে মাঝে-মাঝে, জীবন কিছুতেই ক্ষমা করবে না। তবে মাঝখান থেকে থাবারটা খেয়ে নিতেই বা কী দোষ ?

বললে, 'ও ঘর থেকে আমার থাবারটা দিয়ে যাও, ঝি।'

কাঁচের ফুল-কাটা প্লেটে ঝি থাবার নিয়ে এলো, ছোট-ছোট ক'টি গোকুল-পিঠে, স্নীরের হ'থানি ছাঁচ, অশথ-পাতায় দেয়া পাতলা একথানি আমন্বয়।

কিছুমাত্র সন্দেহ না করে' প্রফুল্ল তা একে-একে নিঃশেষ গ্লাধঃকরণ করলে।

ভাগ্যের এ কী রিদিকতা! বিষক্রিয়ায় প্রাফুলর শরীর অবসর হ'য়ে এলো না, বরং নতুন উত্তরের হাওয়ায় তার ক্লান্তি যেন মুছে যেতে লাগলো। যেন স্থা নিবে যাবার আগে পশ্চিমে তার ব্যথার একটি রক্তাক্ত আভা রেখে গেছে।

প্রফুল্ল ঝিকে আলো নিবিয়ে দিতে বললে। বললে, রাজে সে কিছু খাবে না, ভীষণ মাথা ধরেছে, আর এক মৃহুর্তও দেরি না ক'রে বিছানায় প্রসারিত হ'য়ে পড়লো।

কখন যে তার ঘুম ভেঙে গেছে প্রকৃষ্ণ খেয়াল করতে পারলো না।

দেখলো ঘরে অনেক আলো আর উত্তাপ, শব্দ আর চঞ্চলতা। চোথ কচ্লে ধড়মড়িয়ে উঠে বদলো বিছানায়। দেখলো, ঘরের মধ্যে, আর কেউ নয়, স্বয়ং মুমায়ী।

এই সময় মৃন্নায়ী এমন করে' বাড়ি ফিরে এলে কী করতে হ'বে তার জন্তে প্রফুল্ল মোটেই প্রস্তুত ছিলোনা, তাই সে ক্ষণকাল রুদ্ধাস, শুপ্তিত হ'রে রইলো। দেখলো মৃন্নায়ীর গায়ে অনেক গয়না, পরনে বিচিত্রবিগ্রস্ত সাড়ি, কী অপূর্ব ছাঁদে খোঁপাটা সে আজ বেঁধেছে, পাত্রের মুখে মদের ক্ষনার মতো সমস্ত সৌন্দর্য যেন তার ফেঁপে উঠেছে, পান খেয়ে ঠোঁট ছ'টিতে তার অপরপ চটুলতা, চমকিত চোথের রুফিমায় বিষম কটাক্ষ— যেন সে সহসা জাগ্রত তরুণ কর্ষের মতো দশদিকে বিকীর্ণ হ'য়ে পড়লো। আকর্ম, প্রফুল্ল তাকে না পারলো তিরস্কার করতে, না বা পারলো ঘর থেকে তাড়িয়ে দিতে। শুধু সামাগ্র কৌত্হলী হ'য়ে জিগগেস করলে: 'কথন এলে?'

'এইমাত্র।' মুন্ময়ী অধীর আগ্রহে আঁচলটা মাটিতে লুটিয়ে দিলো। কুণুনাঁয়িত থোঁপাটাকে সহসা সর্পিল বেণীতে রূপাস্তরিত করলে।

প্রফুল্ল জিগগেস করলে, 'কেমন দেখলে থিয়েটার ?'

'যাচ্ছেতাই।' মুন্নয়ী চিবুকটা একটু ভারি করলো: 'পাশ পেয়েছিলুম বংশ' রক্ষে।'

'তোমার নিপুকাকা যিনি পাশ দিয়েছিলেন, তাঁর তো থিয়েটারে এখনো অনেক কাজ—' প্রফুল্ল ঈষৎ কুটিল চোখে বললে, 'তবে কার সক্ষে একে শুনি ?'

'কার সংক আবার আসবো! নিপুকাকাই পৌছে দিয়ে গেলেন গাড়ি করে'!'

'দজ্ঞিা ? ভবে তাঁকে নিম্নে এলে না কেন ওপরে ?'

'থিয়েটারে এখনো তাঁর অনেক কাজ — তোমার মত হাই তুলতে-তুলতে তো আর অত বড়ো থিয়েটারের ম্যানেজারি করা চলে না— তাই আমাকে বাড়ি পৌছে দিয়েই ফের গাড়ি ফেরালেন।'

'তবু একবার হর্নটা তাঁকে বাজাতে বললে পারতে — জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একবার দেখতুম।'

'নাও, আর ফাকামি কোরো না। এবার আমার এই আঁচলের বোচটা খুলে দাও দিকি।'

বিছানা ছেড়ে প্রফুল মুনায়ীর কাছে এসে দাড়ালো। এক মুঁই জ শুধু ভাবলো তাকে ছোঁবে কি ছোঁবে না — কিন্তু সেই মুহুর্তে ঝি যখন কি কাজের অছিলায় ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো, প্রফুলর ইচ্ছে হ'লো এক্সনি তার মাইনে চুকিয়ে দিরে ঘর থেকে তাকে বিদায় করে' দেয়।

## ডবল ডেকার

অনেক টেচামেচি করে', অনেক উইল-ফোর্স খরচ করে'ও মোহন-বাঁগানকে জেতাতে পারলুম না। প্রায় আধ-মাইল লম্বা 'কিউ' করে' ঘণ্টাটাক দাঁড়িয়ে মাঠে ঢুকেছি সেই আড়াইটেয়, — খট্খট্ করছিলো রোদ, গ্যালারিতে উঠে দেখি এক হাটু জমাট কাদা। খানিক আগে মাঠে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে নাকি ? আকাশের চেহারায় তো তা মনে হয় না, তবে এই কাদা এলো কোঁখেকে? মাহুষের গায়ের ঘাম পড়ে'-পড়ে' মাটি ভিজে কাদা হ'য়ে গেছে। তাই সই। তবু, আকাশের দেবতারা প্রসূত্র থাকুন, এই রোদে পুড়তে কোনো আপত্তি নেই, তাঁদের क्रम पृष्टि এथन नीज्य ना इ'लारे रहा। कामा-काপएएत ছित्रि नारे, কাটাবার নিদারুণ উৎসাহে তুমুল চীৎকার, জায়গা নিয়ে মারামারি চলেছে। হুন মেথে কেউ শশা কামড়ে থাচ্ছে, বরফের ্রকরো ভেঙে ঘাড়ে-গলায় বুকে-পিঠে কেউ সজোরে মালিশ করছে। হাঁটু গুটিয়ে কোলের ওপর রেইন্-কোট বিছিয়ে কারা নিয়ে বসেছে তাস, রোদ্ধুরে ছাতা-মাধায় কেউ পড়ছে বই — হাতে এখনো এতো সময়, ভাড়াভাড়ি একটি পৃষ্ঠাও থরচ করে' ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কাডারে-কাডারে পিঁপড়ের সারের মঁডো দকলে-দকলে লোক আসতে, —দেখতে-দেখতে গেইট বন্ধ হ'য়ে গেলো। লোক এসে জমতে লাগলো দক্ষিবের ঢালু র্যাম্পাটে, — মাহুষের মাথা মাহুষে থাছে—

এমনি ভিড়। একটা বিরাটকায় কালো সমুদ্র থেকে-থেকে তরকান্দোলিত হচ্ছে।

আমি চুপ করে' বদে'-বদে' দেই মুহূর্তটির প্রতীক্ষা করছি। যথন এই বিপুল জনসমূদ্র সমন্ত বন্ধন অতিক্রম করে' উল্লাসের অমিতপ্রাবল্যে দিক্দিগন্ত প্রকম্পিত করে' তুলবে। কোথায় তথন পায়ের জুতো, কোথায় বা মাথার ছাতি ৷ বাগবাজারের চাপা গলির অন্ধকার রামাঘরে উত্তন ফোঁয়াতে-ফোঁয়াতে কেরানির বউ ভাববে: মোহনবাগান গোল দিলো, যাক স্বামীর সঙ্গে রাতটা আজ তার ভালোই কাটবে; সেঁই চীৎকারের শব্দে জগুবাজারে মাংদের দর এক মুহুর্তে বেড়ে-বেড়ে যাবে,— রোয়াকে-রোয়াকে আড্ডা, হোটেলে-রেস্টোর্যাণ্টে চায়ের পেয়ালার টান ধরে' গেলো, বাসএর মাথায়-মাথায় আকাশ-ছোম্বা চীৎকার---কোথায় এবার একটা কলিশান হোক; ট্রামের কণ্ডাক্টারকে কেউ আজ আর পয়দা দেবে না। বদে'-বদে' দেই উন্মুখর উগ্রোচ্ছুদিত তীক্ষ মৃহুর্তটির প্রতীক্ষা করছি। চীৎকারের তাপে সমস্ত বায়ুমগুল ঠাগু। হ'য়ে গেছে, লক্ষ-লক্ষ উত্তোলিভ হাতের আড়ালে আকাশকে আর দেখা যায় না। কোনো জাতিভেদ নেই, বয়েদের তারতম্য নেই, পদম্বাদার ক্লব্রিম মানদণ্ড কথন ভেঙে পড়েছে — আমি, তুমি, রাম-খ্যাম — রবীক্রনাথ থাকলে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি থাকলে গান্ধি -- স্বাই সমন্বরে, ক্রমবর্ধমান স্বরে, পরস্পর-প্রতিযোগী স্বরে চীৎকার করে' উঠেছি — কোথায় কী ত্বঃখ, কোথায় का'त जामा हिं फ़्राला, शिर्फ हरफ़' श्लाला, श्रदके काठा श्लाला, বাড়িতে কা'র চাল বাড়ম্ব, আফিন-পালানোর জত্তে কাল বড়ো-বাবুকে কি खवाविषिदि षिट्छ इ'रव, शूरत्रारना वहेत्र माकारन भणात्र वहे रवटक अस्म আসচে-পরীক্ষায় কি অম্ববিধেয় পড়তে হ'বে, হুপুরেই দোকান বন্ধ করে' রেখে বিক্রি-পাটার কি ক্ষতি হ'লো — কেউ আর তা ভাবছে না। আমি,

তুমি, রাম-শ্রাম, গান্ধি থাকলে গান্ধি, রবীক্রনাথ থাকলে রবীক্রনাথ, সবাই ত্'হাত তুলে, নেচে, লাফিয়ে, পরস্পরের পিঠ চাপডে, উৎসাহে স্ফীততরো হ'য়ে ঠোকাঠুকি থেয়ে গ্যালারির ফাঁকে গড়িয়ে পড়ে' চীৎকার করছি, গন্ধার জলে অকালে জোয়ার এসে গেছে, চীৎকারের প্রাবল্যে বাগবাজারের সেই কেরানি-বউটির উত্তন ধরে' গেলো। পৃথিবীকে নতুন করে' ভালো লাগছে, এতো ভালো লাগছে যে এতোকালের জোচ্চোর রেফারির গলা ছাড়িয়ে ধরতে পর্যন্ত আর দ্বিধা নেই।

তারই প্রতীক্ষায় সমস্ত শরীর আবিষ্ট করে' তন্ময় হ'য়ে বদেছিলাম, হঠাৎ বহুকঠে রব উঠলো: হাওয়া, হাওয়া!

তাবপর দীর্ঘ একটানা স্থরে একটি গদ্গদ 'আঃ' নদীম্রোতের মতো সমস্ত জনতার উপর দিয়ে ভেসে গেলো।

রুপ্ রুপ্ করে' ছাতা বন্ধ হ'য়ে গেলো — দেবতার স্বেহাশীর্বাদের মতো দক্ষিণ থেকে ঝিরঝিরে একটু হাওয়া দিয়েছে। ছাতাগুলি ব্ঁজতেই দাঁড়িয়ে পড়ে' মাঠের চেহারাটা তলিয়ে দেথতে চাইলাম — ওপারের গ্যালারিতে সাড়ি ও রাউজের কয়েকটা ছিঁটে-ফোঁটা চোথে পড়লো, ফিকশ্চারের কাগজটা নেড়ে-নেড়ে গালের ওপর মৃত্-মৃত্ হাওয়া করছে। আরতি আজ মোহনবাগানের খেলা দেখবার জ্ঞে সকাল থেকেই বায়না খরেছিলো, নারীজাগরণের এই দৃষ্টাস্তটুকু তাকে দেখতে দিলুম না বলে' এখন একটু কট্ট ইচ্ছিলো যা-হোক্। বউ নিয়ে খেলার মাঠে আসায় অনেক বিপদ আছে, প্রথমত তারা কতোগুলি অক্সায় স্থবিধা চায়, প্রক্ষের মতো স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করবে, অথচ তার দাশ্বিদ্ধ নেবে না। ভিড়ে আসবে, অথচ ভিড়ে তাদের গা কেউ স্পর্শ করলেই ভাদের জাত গেলো। নিজে ধাকাধাক্ষি করতে পারবে না, ফুর্বন্টার ওক্ত্রতে আশা করবে অন্তে স্বাই তাকে পথ ছেড়ে দেবে।

তার জন্মে ভালো জায়গা চাই, ত্'পাশে ত্'জন বলশালী দেহরক্ষীরে।
দরকার, অতএব আরতিকে আনতে হ'লে ছোটভাইয়েরো টিকিটের পয়সা
আমাকেই গুনতে হ'তো। তারপর স্ত্রীর সামনে অমন হাত পা তুলে
মৃক্ত উন্মন্ত আনন্দ-বন্থায় নিজেকে ছেড়ে দিতেও কেমন লজ্জা করবে,
মাত্র একটু হাততালি দিয়েই থেমে পডতে হ'বে — সে-কথা মনে করতেও
দেহ-মন ক্লান্ত, অবসন্ন হ'য়ে আসে। থেলার মাঠে এসেও যদি সম্লান্ত
হ'য়ে বসে' থাকতে হয়, তা হ'লে বিয়ে না করাই উচিত ছিলো। সেই
আনন্দান্নিদীপ্ত মূহুর্তে বিয়ের কথাটা ভূলে থাকার জন্তেই তো থেলার
মাঠে আসা। তা, হালাম তো এথেনেই শেষ হ'লো না। কে গোষ্ঠপাল,
কে কুমার, কিসে কথন কর্নার হয়, অফ্সাইডের নিয়ম কি, রেফারি
কোথায় কী জোচ্চুরি করছে — সব তাকে খ্'টিয়ে-খ্'টিয়ে ব্রিয়ে দাও।
এ যেন থেলার মাঠে বসে' পরের দিনের খবরের কাগজে রিপোর্ট পড়ছি।
নিয়ে এলুম না বলে' আরতি রাগ করেছে করুক, তবু তার সান্নিধ্যে ভন্ত,
নিরীহ, নিজীব হ'য়ে বসে' থাকার চেয়ে এই অবারিত বন্ততায় অনেক হ্থ!

হাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে মোহনবাগানের ললাট অন্ধকার করে' দেখতেদেখতে মেঘ করে' এলো। মূহুর্তে সকলের মূখ মান, চোখে কাতর
প্রার্থনা, নিখাসে অসহায় হাহাকার! রাশি-রাশি চক্ষু তথন আকাশে
উত্তোলিত হ'য়ে নীরবে কাকুতি জানাচ্ছে। একসঙ্গে এত চক্ষুর
সন্মিলিত দৃষ্টিতে লজ্জিত শিহরিত হ'য়ে আকাশ ফুটমৌবনা নারীর মতো
দমন্ত গায়ে পুরু করে' মেঘাবরণ টেনে দিছে। নিখাস রুদ্ধ করে'
এক মনে রৌদ্র কামনা করছি — যে-চোথে শিব মদনের দিকে তাকিয়ে
তাকে ভন্ম করে' দিয়েছিলেন সেই দৃষ্টি সমন্ত আকাশময় প্রসারিত হোক।
মামরা দয় হ'তে চাই, শীতল হ'তে চাই না — আমাদের এই ঘুর্নিনে এই
মকারণ দাক্ষিণ্য না দেখালেও চলবে। খুটিয়ে-এইটিয়ে এর আর্গে আকাশ

কোনো দিন দেখিনি, তার উপস্থিতি জীবন থেকে কবে অনৃশ্র হ'য়ে গেছে, এখন অসহায় চোখে তাকিয়ে তারই ধ্যান করতে হচ্ছে। চারদিকে কত যে গবেষণা চলছে তার লেখা-জোখা নেই, কখন কোন্ মেঘে বৃষ্টি হয়, পূব থেকে হাওয়া উঠলেই যে সব ফর্সা হ'য়ে যাবে, পশ্চিমের মেঘ অমোঘ হ'লেও ওটা বিশেষ মারম্থো বলে' মনে হচ্ছে না, ঐ তো আবার একটু নীলের আভাস দিয়েছে — এমনি সব ব্যাকুল বহু-বিস্তৃত আলোচনায় নিজেকে আশ্বন্ত করতে চাইলুম — স্বাইর জীবনে এই মৃহুর্তে আকাশই এখন একান্ত প্রয়োজনীয়, একান্ত সন্নিহিত, একান্ত অন্তরঙ্গ — ওদের আকাশে আকাশ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু মোহনবাগানের পায়ের তলার মাটি পিছল করে' দিগন্ত ছেয়ে আকাশ শতধারে নেমে এলো, হাজার-হাজার ছাতি চিলের ডানার মতো বিক্ষারিত হ'য়ে আকাশের এই নির্লজ্জতাকে ঢাকতে চাইলো, — কিন্তু থোলা মাঠের ওপর আর ছাদ উঠলো না, ঘাস ড্বিয়ে জলের তরলতা উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে।

জল এক সময় থামলো বটে, কিন্তু আকাশের মেঘ আমাদের মুখে এসে বাদা বেঁধেছে। তবু ধুক্-পুকুনি, তবু আশা, তবু উইল-ফোর্গ। আবার রৃষ্টি, আবার 'ছাতা বন্ধ, ছাতা বন্ধ!' মোহনবাগান যথন প্রথম গোল খেলো, রেফারি আপন আনন্দে বাঁশি বাজালে। রেফারির সেই নীর্ষ স্কুন্দ হুইদ্ল্টা সকলের বুক চিরে দিলে।

দ্লানমূখে ক্লান্ত পায়ে ফিরে চলেছি। ভিজে কাকের মতো চেহারা, জামা-কাপড়ে তুর্দশার আর অবধি নেই, জীবনে কোথায় কী অবলম্বন আছে খুঁজে পেলুম না। পকেটে কতোগুলি চিনে-বাদাম ছিলো তাই একটা জেঙে মুথে দিলুম, কোনো স্বাদ নেই। না পারছি বসভে, না বা চলতে — যেন শ্মশানে এই মাত্র কোন প্রিয়ন্তনকে পুড়িয়ে এলুম। যেন দশ বছর আয়ু কমে' গেছে। পয়সাতে পয়সা, শরীরের ওপর দিয়ে রোদ-

রৃষ্টি যথেষ্ট অত্যাচার করে' গেলো — তাতেও বিশেষ কিছু এসে যেতো না, কিন্তু নিজের কাছে নিজের এই পরাতবের লজ্জা লুকোবার আর ঠাই নেই। কেউ কারুর মুথের দিকে তাকাতে পারছে না, দল থেকে সবাই একে-একে ছিট্কে পডে' আলাদা হ'য়ে যাছে — বাহিনী রচনা করে' রাস্তার মোটরগুলির পথ কথে দাঁড়াবার কারু উৎসাহ নেই। তারপর আবার এখন বাড়ি ফিরতে হ'বে। কতো ঠাট্টা, কতো টিটকিরি, কতো ঘাক্যয়না! দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংস্-এর দেয়ালে টাঙানো পাসের লিন্টিতে নাম না উঠলেও এতো লজ্জা ছিলো না। কালীর কাছে কতে মানসিক, আমি না-হয় অয়থে ভূগে এক মাস বিছানায় পড়ে' থাকবো, তবু মোহনবাগান জিতুক, — এমনি সব কতো মিনতি — কতো গোপন নাম-জপ। এখন বাড়ি ফিরতে হ'বে ভেবে পা ভারি হ'য়ে উঠলো, শরীর আর বইতে পারছি না।

মোহনবাগান জিতলে এখন বাড়ি ফিরে আরতির সঙ্গে ভাব করা কতো সহজ হ'য়ে উঠতো। তার সমস্ত অভিমান উদ্ধাম উৎসাহে উড়িয়ে নিয়ে বেতুম, চূপ করে' বসে' থাকবার তারই বা উপায় থাকতো নাকি? মোহনবাগান জিতেছে! আরতি নিজের খুসিতেই উচ্ছলিত হ'তো, তুই চোথ বডো করে' আমার মুখে সেই উদ্দীপনাময় ইতিহাস ভনতো। যেন আমিই কোন যুদ্ধে বিজয়ী হ'য়ে ঘরে ফিরলুম! ছেলেদের কলকোলাহলের আর অন্ত থাকতো না। নিদারণ থিদে পেতো, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে সেই জত, তীক্ষ, পরিচ্ছন্ন পাস্গুলি অন্থাবন করতুম, পরদিন সকালে উঠে থবরের কাগজে পৃঠা উলটে দেখতুম কালকের স্বপ্রটা স্পষ্ট ছাপার অক্ষরে ধরা আছে; মনে-মনে আবার তার পুনরভিনয় চলতো। আরতিকে পড়ে' শোনাতুম — তাকে মাঠে নিয়ে ঘাইনি বলে' আর তার ছংথ নেই — মোহনবাগান তো জিতেছে!

তবু তাকে নিয়ে আসিনি, ভালই করেছি। এই অপমান গা পেতে সে নইতে পারতো না, আমারো আর এমনি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পরমহংথীর মতো উচ্চুন্ধল বিচরণ করার পথ থাকতো না। ছ'জনে পাশাপাশি চুপ করে' পথ ভাঙা, বাস্ চাপা, বাড়ি ফেরা — সে একটা ভীষণ, অমাহ্যিক শান্তি মনে হ'তো। না-এসে সে ভালোই করেছে, প্রত্যক্ষদশীব এই লাঞ্ছনা থেকে সে রেহাই পেলো। তারপর এই শারীরিক অবসাদ— আপাদমন্তক ভিজে হেমেন মন্ত্র্মদারের ছবিটি, — তারপরে নাও ট্যাক্সি; গালকরের দোকানে শাড়ি ধুতে দিয়ে এসো। কিছু বলবার নেই, তার নিংশক ধিকারে আরো জীর্ণ হ'তে থাকতুম।

এখন কিনা দিব্যি রোদ উঠে গেছে, আকাশ একেবারে ফট্ফট্
করছে সাদা,। আমাদের পরাজয়কে ব্যঙ্গ করবার জন্মেই তার এই রহস্ত ।
তবু এখনো মেঘ করে' থাকলে ছ:খটা একটু সহাম্ভৃতির প্রত্যাশা করতে
পারতো — এ একেবারে উলঙ্গ উপহাস। বাড়ি ফেরা এখন অসম্ভব,
ছ:খটা মনের মধ্যে একটু থিতিয়ে না নিলে কিছুতেই আরতির ম্থোম্থি
দাঁড়াতে পারবো না। এই অসম্মান ও অসার্থকতার পর তার নীরব
উপেক্ষা হ:সহ হ'য়ে উঠবে।

শ্রামবাজারের একটা দোতলা বাস্ এসে দাঁড়িয়েছে। হাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াতে পারলে জামা-কাপড় একটু শুকোতে পারে — এই ভেবে হাঁটুর কাপড় পায়ে নামিয়ে, ছাতাটা বগলের তলায় শুটিয়ে পা-দানির ভিড় ঠেলে বাস্-এ উঠে পড়লুম। নিচে-উপরে সিঁড়ির থাপে-থাপে রাজ্যের ভিড়, তবু উপরে উঠতে পারলে হাওয়া পাবো ভেবে ঠেলে-ঠুলে জায়গা করে' উপরে চলে' এলুম। সামাত্য একটা আলপিন রাখবার জায়গা নেই, ছ'পালের সিটের মাঝখানকার প্যাসেজটা পর্যন্ত লোকের ভিড়ে জাম্ হ'য়ে আছে। স্বাইর মুথে অবাস্কর সব কথা: ছাদটা না ভেঙে পড়ে,

বাঁক নেবার সময় সাবধান, এটায় মান্থলি সিস্টেম আছে তোঁ? আসল কথা সবাই এড়িয়ে যাছে। কে কথন এসেছে, বৃষ্টিতে যতো না ভেজায় তার চেয়ে বেশি ভেজায় ছাতার জলে, — কথাগুলি এই পর্যন্ত এসে ঘেঁসে—তারপর বড় জোর 'আর আসছি না বাবা' এমনি একটা অসহায় প্রতিজ্ঞায় এসে অবসান হয়। বেশির ভাগ লোকই নির্বাক, মরা মুথে ফ্যাল্ফ্যাল্ করে' বাইরের দিকে চেয়ে আছে।

হাঁটু হুটোর ওপর ভর রেথে এতোটা পথ দাঁড়িয়ে যাই এমন সামর্থ্য হিলো না; হঠাৎ নজরে পড়লো একটি বাঙালি মহিলার পাশে একটা দিট্ এথনো থালি আছে। সাহসের অভাবেই হোক বা সৌজত্মের আধিক্যেই হোক ঐ জায়গাটা কেউ অধিকার করে নি। মাঠে সমস্ত হুথ খুইয়ে এসেছি, এখন সামান্ত একটু বিশ্রামের আরাম না নিয়ে পারছি না। ফ্রন্ড পায়ে এগিয়ে গিয়ে খুব সৌজন্তুসহকারে প্রায় আধ হাত জায়গা বাদ দিয়ে নীয়বে বসে পড়লুম। মহিলাটি সামান্ত সম্বন্ত হ'য়ে ভানদিকে, মানে রেলিঙের দিকে, আরো একটু সঙ্কীর্ণ হ'লেন।

বদে' পা ঘটোকে সামনের দিকে একটু বিন্তারিত করবার আগেই টের পেলুম পেছন থেকে বহু কঠে প্রতিবাদ স্থক হয়েছে: এ কী অভদ্রতা! তুলে দিন, তুলে দিন, মশাই।

ব্যাপারটা গোড়াতেই একেবারে ধারণা করতে পারলুম না। কিন্ত একজন উৎসাহী ছোকরা ও-পাশের সিট্ থেকে আমার কাঁথের উপর ঠোকর মারতে লাগলো। নিভাস্ত বিরক্ত হ'য়ে মৃ্থ ফিরিয়ে জিগগেস করলুম: কী বলছেন ?

কালেন্দ্রি ছোকরা বলে'ই মনে হ'লো, বোধ হয় সবে এই এলিজা-বেথান যুগের ইতিহাসের নাগাল পেয়েছে। ক্লফ কঠে বললে, — দেখছেন না একজন লেডি বসে' আছেন ? বিনীত হ'য়ে বললাম, — দেখেই তো বদেচি। তাতে হয়েছে কি ?

—হয়েছে কী? একসঙ্গে অনেকগুলি লোক ঝাম্টা মেরে উঠলো:
আপনি আমাদের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না?

একেবারে যেন বোকা বনে' গেলুম কথাটি এমনি মারাত্মক রকমের স্থনীতি-সঙ্গত মনে হ'লো। চারদিকে তাকিয়ে দেখলুম, একজনের দৃষ্টিও আমার প্রতি মমতায় কোমল নয়। তবু ভিতরে-ভিতরে কঠিন হ'য়ে বললুম, — না। আমি যথন পয়সা দিয়েছি তথন আমার বসবার অধিকার আছে। সেই অধিকার আমি ক্রম করবো না।

একজন আমার দিকে প্রায় মারম্থো হ'য়ে তেড়ে এলো, বললে,— আলবং করতে হবে। ভদ্রতা শেখেননি কোনোকালে?

উত্তেজিত না হ'য়ে বললুম, কেননা উত্তেজনাটাই হচ্ছে সকল তর্কের অবসান — ভদ্রতা শিখেচি বলে'ই বসতে পারলুম, নইলে আপনাদের মতোই হয়তো দাঁড়িয়ে থাকতে হ'তো।

় একজন মাঝে পড়ে' মুরুবিয়ান। করে' বললে, — যাক্, ঝগড়া করতে হবে না। আহ্বন মশাই, আমার জায়গা আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি। মেয়ে-ছেলের পাশে বসে' কি ভালো দেখায় ? আহ্বন।

আধাবয়সী এক ভদ্রলোক, বনেদি গৃহস্থ, গর্দানের আয়তন ও পোষাকের পারিপাট্য দেখে মনে হচ্ছিলো। গলায় পাকানো চাদর ঝুলিয়ে কোঁচাতে চুমুট দিয়ে পাম্প-শু জাঁকিয়ে কোথায় চলেছেন কে জানে!

বলন্ম,—ধ্যুবাদ। যে-জায়গায় বসেছি ঠিক বসেছি। জায়গা বদলাতে পারবো না।

মুক্ত ভারপোক থেপে উঠলেন: আপনাকে জায়গা ছেড়ে দেয়া বাবেও আপনি উঠবেন না? ভদ্রমহিলাকে আপনি এমন ক'রে অসম্মান করবেন?

বললুম,— আমি তো বরং এঁর পাশে ব'সে এতোক্ষণে এঁকে সম্মান কবলুম। আপনারা এতোগুলি লোক জায়গা থাকতেও দাঁড়িয়ে থেকে এঁকে যারপর-নাই অপমান করছিলেন।, যেন এঁর পাশে বসলেই এঁর গায়ে কারো হাওয়া লাগলেই এঁর জাত যাবে! মেয়েদের আপনারা এত ছোট মনে করতে সাহস পান! কাকে কী বলবো?

মারম্থী ভদ্রলোকটি আরো ছ'পা এগিয়ে এসে পাঞ্চাবির আন্তিন গুটোতে-গুটোতে বললে, — আপনাকে উঠতেই হবে।

বললুম, — আপনি কি এঁর অভিভাবক ?

—নাই বা হলাম কেউ, কিন্তু ভদ্রমহিলার প্রতি এই অসম্মান আমরা বরদান্ত করবো না। স্ত্রী-জাতির প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে। উঠুন।

ভালো করে' সিটের পিঠে হেলান দিয়ে বসে' নির্লিপ্তক্ঠে বলনুম,—
আপনার সঙ্গে তর্ক বা মারামারি কী করবো, আপনি এ-ক্ষেত্রে মোটেই
প্রতিপক্ষ নন। কিন্তু যাই বলুন, ভদ্রমহিলার সহামুভূতি আমারই
ওপর হওয়া উচিত। আমি এ-কথা বিশাস করি না আপনাদের মতো
ছোট মন নিয়ে তিনি একলা পাবলিক বাস্-এ চেপেছেন। তা হ'লে বন্ধ
গাড়ির জানলা তুলেই তাঁকে যেতে হতো। আর এই পনেরো মিনিটের
রাস্তায় আমার সান্নিধ্যে তাঁর কী অনিষ্ট হ'তে পারে ?

—বক্তৃতা শুনতে চাই না, মশাই, আপনি উঠবেন কি না বলুন। ভদ্রলোক দম্বরমতো ঘৃষি পাকিয়েছেন দেখছি।

আর-আর সবাই, যেমন পৃথিবীর রীতি, ধুয়ো ধরলো: উঠতেই হবে, উঠতেই হবে আপনাকে।

এতক্ষণ তাকাইনি, বিপন্ন বোধ করে' এইবার মহিলাটির দিকে তাকাল্ম, পুরুষ-সংস্পর্শ বাঁচিয়ে এতোটুকু হ'নে বসে' বাইরের দিকে মৃথ করে' আছেন, তাঁকে নিয়ে এমন একটা রণরক দেখে মৃচকে হাসছেন

কি না কে জানে। পরনে নরম গরদের শাড়ি, হেয়ার-পিন দিয়ে ঘোমটা আঁটা, অনারত বাঁ-হাতটিতে লজ্জার কোমল অরুণিমা ফুটেছে। বসার ভঙ্গিতে বিশ্রাম নেই, য়েন কেমন একটা ব্যস্ততা। ভাবতে পারতুম আমার এই সালিখটো তাঁকে আশরীর পীড়া দিচ্ছে, কিন্তু তাঁর ঐ তেজন্বী হাতথানি আঁচলের তলায় কুন্তিত করে' রাথেন নি বলে'ই মনে সাহস হ'লো, ওর প্রকাশের প্রথরতায় আমার প্রতি সহাত্ত্তির একটু সক্তে পেলুম।

' তাই গলায় নিশ্চিন্ততা এনে বললুম, — ওঁরো এ-বিষয়ে একটা বক্তব্য আছে। যিনি একা পথে বেরোন তিনি তাঁর মতামতের জন্মে পরের ওপর নির্ভর করেন না আশা করি। তাঁর যথন আপত্তি নেই—

— আপত্তি নেই? একশো বার আছে। হোটলোক কোথাকার,

• সে-কথা উনি মৃথ ফুটে তোমাকে বলতে যাবেন নাকি? উঠে এস
শিগগির—

কে বলে বাঙলার নারী অবলা, অরক্ষিতা, পথে বিবর্জনীয়া! সমস্ত ভূমণ্ডল তার অভিভাবক, তার বিভি-গার্ড! থবরের কাগজ সব ভূল লেখে, আইন-আদালত সব স্বপ্নের ক্য়াসা! দেশের পক্ষে ঘোর স্থদিন এসেছে বলতে হ'বে।

ভদ্রলোক এবার আমার হাত ধরে' আকর্ষণ করলেন: উঠে এসো বলছি।

দেশের পক্ষে হ'লেও আমার পক্ষে সেটা স্থদিন নয়, তাই অগত্যা মহামায়ার নাম নিয়ে ভদ্রমহিলারই শরণাগত হলুম।

সেই শরীরী কুঠাকে তাই উদ্দেশ করে' বলনুম, — আপনার সত্যিই কি কোনো অহবিধে হচ্ছে ?

**ভক্রমহিলা ঈষৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। অপরূপ নিশ্বস্থারে বললেন,—** 

না, আপনি বহুন। আর আমার অহুবিধে হ'লেই বা আপনি উঠবেন, কেন ?

নারীপূজারীর দল এক নিমেবে স্থব্ধ হ'য়ে গেলো। আমার মনে যে তথন কী ভাব উপস্থিত হ'লো বলতে পারবো না। মনে হ'লো, ছারভাঙা বিল্ডিংস্-এ দেয়ালে-টাঙানো পাশের লিন্টিতে নিজের নামের পাশে চিকে দেথে এসে গেজেট বেঞ্চলে খুলে দেথি সসম্মানে পাশ করেছি। কিছুতেই ভাবতে পারি নি এতটা। শুধু একটা মিনমিনে সম্মতি নয়, যেন, যাকে বলে, সনির্বন্ধ অন্থুরোধ: শুকনো উদাসীল নয়, কোমল একটু কাঁতরীতা। মেয়েটি যেন শুধু প্রতিবেশী নয়, প্রায় অন্তরন্ধ। আম্মন্ত তো হলুমই, উৎসাহিত হলুম। বললুম, — নিশ্চয়, আপনাদের এমন তুর্বল, পরম্থাপেক্ষী ভাবলেই আপনাদের ওপর সত্যিকারের অশ্রদ্ধা জানানো হয়।

ভদ্রমহিলা আমার দিকে পরিপূর্ণ ম্থ ফেরালেন। যুবতী, মুখে মাধুরীর সঙ্গে বৃদ্ধির দীপ্তি মিশেছে, ছটি চোখে তরল একটি কৌতৃহল। এমন একটি পরিচ্ছন্ন মুথ কোথাও দেখিনি। ভয় বা কুণ্ঠার এতটুকুলেশ নেই। মৃক্তির আনন্দে সমস্তটি শরীর ছরির ফলার মতো ঝিলকিয়ে উঠেছে। যে যতো কাছে তাকে দেখা ততোই অসম্পূর্ণ। তাই তাঁর ঘাড়ের উপর থোঁপাটা কভদ্র ভেঙে এসেছে, জাঁচলের পাড়টা বুক বেয়ে কাঁধ ছাড়িয়ে কতদ্র ছড়িয়ে পড়েছে, কিছুই দেখতে পেলুম না। দেখলুম ভিজে আকাশের কোণে রোদের একটু সোনালি ঝিকিমিকি। বসতে পেলেই শুতে চান্ন — পাছে এই প্রবাদের প্রমাণ হ'য়ে উঠি সেই ভয়ে বিশ্বিত হ'য়ে তাঁকে দেখতেও পাচ্ছিল্ম না সাহস করে', কিছু ভদ্রমহিলা নিক্ষেই নড়ে'-চড়ে' উঠলেন। বললেন,—বেশ, কম্ফরটেব্লি বস্থন। এই সিটে আপনার বসবার যে অধিকার আছে সেইটেই জানানো দরকার। প্রতি মৃহুর্তেই আমরা, পুরুষ আর মেয়ে, এই অধিকার জাহির

করতে না পেরে মরে' রয়েছি। বাঁচবার অধিকারই যদি না থাকে বৃঝি, তবে বেঁচে লাভ কী বলুন? আর, আমাদের মেয়েদের সমস্ত সম্মান চামড়ার ওপরে নয় যে একটু ছোঁয়া লাগলেই তা মুছে যাবে।

বেশ প্রশন্ততরো হয়ে বসে' প্রহারোছত ইর্ষান্বিত জনমণ্ডলীকে ব্ঝিয়ে দিলুম ভদ্রমহিলা কার পক্ষে, সভ্যতা কোথায়, স্বাধীনতা কাকে বলে! লোকগুলি বিমৃত চোথে পরস্পরের দিকে চাওয়াচায়ি করতে লাগলো। এমন একখানা ভাব, যেন, কী ঠকাটাই ঠকেছি, কী গোধখুরিই হয়েছে, যা থাকে কপালে বলে' কেন তখন দেখানে বসে' পডিনি!

वनन्य,- जाशनि जामारक वां हारनन ।

ভদ্রমহিলা বোধকরি একটু হাসলেন, কেননা তার গালে স্বচ্ছ একটু গোলাপী আভা-দেখলুম। বললেন, — আমাকেও আপনি। সমন্ত রান্তা যদি আমাকে অমনি থালি-সিট পাশে নিয়ে যেতে হ'তো, তা হ'লে লজ্জার আর আমার অবধি থাকতো না, প্রতি মুহুর্তে আমার শুধু মনে হ'তো আমি কী ঠুনকো, আমি কী ওয়ার্থলেদ!

— আর যদি মৃথ ফুটে একবার বলতেন যে আমার বসাতে আপনার অস্থবিধে হচ্ছে, তা হ'লে এঁরা, যুধ্যমান ভদ্রলোকদেরকে লক্ষ্য করে' বলল্ম, তা হ'লে এঁরা আমাকে আজ কাম্ডে, আঁচড়ে টুকরো-টুকরো ক'র' ফেলতেন। পেনালকোডে গিয়ে পড়তুম কিনা তারো বা ঠিক কী! সামান্ত একটা ইসারা করলে পর্যন্ত আউটরেজিং হয়!

এবার ভত্রমহিলার দাঁত দেখলুম। বললেন, — কিন্তু একবার বসে' ওঁদের প্ররোচনায় আপনি যদি জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেন, হাকিম দেখে উকিল বেমন উঠে দাঁড়ায়, তবে সব চেয়ে আমারই বেশি লজ্জা করতো। ভাবতুম আজকালকার ছেলেগুলো গাধা না বনমাহ্য। কে জানে, হয়তো বা হাত ধরে'ই আবার আপনাকে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিতে হ'তো। এতক্ষণে সামনের দিকে পা ছটো প্রসারিত করে' দিয়ে সিটের পিঠে হেলান দিয়ে বসলুম। বললুম, — আপনাকে ধন্তবাদ।

ভদুমহিলা হাসলেন। বললেন, - থেলার আজ কী থবর ?

— আমার মুধ দেখে বুঝতে পারছেন না? মোহনবাগান যদি জিতবেই, তবে এঁরা সবাই একজোট হ'য়ে এমনি আমাছ্যমিক ভদ্রলোক হ'য়ে উঠবেন কেন?

মহিলাটি খিলখিল করে' হেসে উঠলেন। বললেন, — একেবারে ভিজে গেছেন দেখছি।

এতক্ষণে থেয়াল হ'লে। বেশ-বাদের আর ছিরি-ছাঁদ নেই, চেহারায় নেই এতটুকু চেকনাই। মুহুর্তে যেন ছোটো, ছবল, অসহায় বলে' অমুভব করলুম নিজেকে। এতক্ষণে মনে হ'লে। না-বসলেই পারতুম এত কাছে। আর এ ভেবে আশ্চর্যন্ত কম হলুম না এ কদাকার পোযাকে কাছে বসাতে ভদ্রমহিলার মুথে এতটুকু একটা কুঞ্চন ফোটেনি। আশ্চর্য, গভীর তত্তসদ্ধিংস্কর মতো দার্শনিক বিবেচনা করে' দেখলুম, জীবজগতে পোযাকটা সত্যি কী অকিঞ্ছিংকর!

তবু সাফাই গাইবার মতে। করে' বললুম, — এখন প্রায় ভকিয়ে এসেছে।

অপরিচিতা অহুযোগ করে' উঠলেন: কতক্ষণ ভিজ্ঞলেন বলুন তো?

- —ঘড়ি ধরে' দেখেছি আড়াই ঘণ্টা।
- —এখন অহথ না করলে হয়। ভদ্রমহিলা থোঁপায় হাত দিয়ে হেয়ার-পিন্টা ফের ঠিক করতে-করতে বললেন, মোহনবাগানের থেলা দেখা তা হ'লেই যোলকলা পূর্ণ হ'বে।

দেশের অধোগতির আর কী বাকি থাকতে পারে এই নিয়ে এ আরোহীদের মধ্যে ফের আলোচনা হুক হয়েছে। ্বেই মুক্কি ভদ্রলোক চাপা গলায় অথচ আমাদের শুনিয়ে বলছেন:
তাই বলে এতোটা কি ওঁর প্রশ্রম দেয়া উচিত হলো? আমাদের জব্দ করতে গিয়ে নিজেকে এমনি থেলো করাটা কি ভালো দেখায়?

মারম্থো ভদ্রলোক বললেন: রেথে দিন মশাই, আজকালকার কলেজে-পড়া মেয়ে — কাণ্ডজ্ঞান বলে' কিছু ওদের আছে নাকি? বেটা-ছেলেদের সঙ্গে একত্র বসে' আগড়ম-বাগড়ম থেলে।

কথাটা চশমা-পরা ঘাড়ের ওপর দিয়ে টেনিস-সার্টের কলার তুলে-দেয়া কার্গোজ ছোকরাটির মনঃপৃত হলো না। সে সামাগ্র একটু ঝাঁজালো গলায় বললে, — কলেজে পড়ে না হাতি! কলেজে পড়লে কি এমনি আর মুধ বুজে অত্যাচার সইতো মশাই ? সে তেজ কই ?

তার কানে-কানে কে বললে,— যা বলেছেন, নইর্লে কি আর একা-একা বাস-এ ওঠে ?

ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকাল্ম, অপমানে হুংথে সে-ম্থ গন্তীর, রাঙা হ'য়ে উঠেছে। সে-ম্থ যেন আমাকে প্রহার করলো। আমি অনেকবার ভেবে দেখেছি কৌতুকময়ী মেয়ের মুখের চেয়ে কুপিতা মেয়ের ম্থ অনেক বেশি স্কলর। সে-ম্থ যেন আমাকে একটা বিহালয় ছোতনা দিল। তাই তীত্র শ্বরে বলল্ম, — এই ভাবেই বৃঝি আপনারা ভদ্রমহিলার সম্মান রাথছেন ?

— আর রেথে দিন মশাই সম্মান। সেই মারম্থো ভদ্রলোক তেড়ে এলেন: সম্মানের যোগ্য হ'লে তো তবে কথা!

উত্তেজিত হ'য়ে প্রায় উঠে দাঁড়াতুম, কেৰি ভদ্রমহিলার একথানি হাত আমার হাতের উপর উঠে এসেছে। তিনি মিনতি করে' মৃত্কঠে রবলনেন,—কী আপনি ওঁদের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছেন ? চুপ করে' বসে' থাকুন।

🕍 আশ্চর্য স্তব্ধ হ'য়ে গেলুম।

ক্রিভদ্রমহিলা চাপা, একট্-বা আহত গলায় বললেন,—লোকে কী বলে শিলে তাতে কী এসে যায়! থানিক আগে যারা ছিলো আমার ক্ষে এখন তারাই আমার শক্র। পৃথিবীটাই এই রকম। আপনি নে।

কে এবজন টিপ্পনি কাটলো: আর কী মশাই, ক'দিন বাদে এই মেরাই মোহনবাগান নাম বদলে মাঠে নেমে ফুটবল খেলবে আর মুরা জলে ভিজে হাততালি দেবো।

ৈ অন্তির হ'য়ে উঠলুম। বললুম, — মারামারি করা আজ আমার অদৃটে থা আছে। আপনি একবার অন্তমতি দিন, আমি দেখি চেষ্টা করে'। নি মার থাওয়ার চেয়ে এখন মার যদি থাই-ও, তাতে অন্তেক বেশি

ভদ্রমহিলা অপরপ হাসলেন। বললেন, — এমন স্থলর, সবুজ সন্ধ্যাটা বিকালে আপনার মেডিকেল-কলেজ হাসপাতালে রক্তাক্ত অবস্থায় বিকাল তা ছাড়া আমারো এমন সময় নেই যে একটা দাঙ্গায় জড়িয়ে চি, হাসপাতাল থেকে থানা, থানা থেকে আদালতে ঘুরে বেড়াই। ছাড়া দিদির ওথানে আমার চায়ের নেমস্তন্ন, একটা বুল-ফাইট দেখার তিত্তে বাদ্লার পর এক কাপ গরম চায়ে আমি ঢের বেশি উত্তেজনা

় জনতাকে উপেক্ষা করে' জিগগেস করলুম: কোথায় আপনার দিদির ড়ি ?

—সেই গ্রায়রত্ব লেন।

-আমিও তো তারই কাছাকাছি যাচ্ছি।

-কোথায় ?

- —কী জানি নাম সেই গলিটার! ফড়িয়াপুকুর কি অমনি ধাৰু একটা নাম হ'বে।
- —তা হ'লে এক কাজ করলে কেমন হয় ? ভদ্রমহিলা কি-এক বিপাপন ষড়যন্ত্র করছেন এমনি ভাবে গলা নামিয়ে বললেন, আহ্না আমরা নেমে পড়ি।

কাঁধের উপর আঁচলের ধারটা গুটিয়ে নিতে-নিতে উঠে দাঁড়াবা উল্লোগ করতে-করতে ভদ্রমহিলা বললেন, — ট্যাক্সিতে। যথন বন্ধুত হ'য়েই গেল আমাদের, তথন আর দিধা কিসের ? পারবেন না আমাদে স্থায়রত্ব লেন পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসতে ? যেমন ভিজে গেছেন, চাফে সঙ্গেরম তু'থানা চপ যদি থাওয়াই, খুব অপছন্দ হ'বে ?

मिछा, विशा कतन्य ना। वनन्य, -- हन्न।

একতলার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে ভদ্রমহিলা বললেন —্যাই বলুন এ-সব যান প্লিবিয়ানদের জন্মে। এখানে আমাদের মানা। ন। চলে আফ্রন।

পিছনে আবার গুঞ্জন উঠেছে শুনতে পাচ্ছি। একজন বলছে: তথা কি বোকামিটাই করলি হীক্ষ, পাশ ঘেঁসে বদে' পড়লেই পারতিস।

আর একজন ফোড়ন দিলে: বিনিপয়দায় এখন খোলা-হুডে ট্যাক্সি হাওয়া।

- —কে জানে, ঢাকা ফিটনও হ'তে পারে।
- —ও:! কী ঠকানোটাই ঠকিয়ে গেল!

আমরা ততোকণে ফুটপাতে নেমে এসেছি। বাস্-এর দোতলা ঞ্চি

স্বাই আমাদের পর্যবেক্ষণ করছে। চলস্ত একটা ট্যাক্সিকে ক্ষ্ণী পেয়ে গেলুম। মহিলার সম্বতির অপেক্ষা না করে' ছাতা তুলে গ্রেম্ম: এই, ট্যাক্সি!

ট্যাক্সিটা ঘুরে দাঁডালো। দেখি মহিলাটি আগেভাগেই উঠে গুছেন।

হেসে বললুম, — রাগ করে' দিদির বাড়ি যাচ্ছিলেন বুঝি?
আরতি তুই চোথ কৌতুকে তরল করে' বললে, — আজ্ঞে ই্যা, আর
শৌন ?

—আপনার অঞ্চলের অন্তরালে।

আরতি ছই চোণ কুটিল করে' বললে,— তোমার সাধের মোহনবাগান রে গেলো তো ?

—তা হারুক। আবিতির হাতে নিবিড় চাপ দিয়ে বললুম, — আফি

চা জয়ী হলুম। আমি তো ঐ জনতার বাহ থেকে তোমাকে ছিনিনে

ামুতে পারলুম। পৃথিবীতে তুমি তো একমাত্ত আমারই একলার হ'ে

ं — তাই নাকি ? আরতি খুসিতে উছলে উঠেছে। বললে: তেবে বুর দিদির বাড়িতে গিযে কী হ'বে ? চলো, বাড়ি ফিরি। স্নান করে ≹পড়-চোপড় ছেড়ে ভদ্রলোক হ'বে চলো।

একটা দীর্ঘনিখাস ফেলে বললুম, — কই আর ভদ্রলোক রাথলে।
কাশ থেকে মাটিতে নেমে আসতে-না-আসতেই সেই তোমার স্বামী
বি গেলুম।